# রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমণীন্দু মোহন বস্থু, এম, এ, লেক্চারার, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়

কলিকাতা **ইউনিভারসিটি প্রে**স

# রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা

3

চণ্ডীদাস কহে ্বুমি সে গুরু। তুমি সে আমার কলপতর ॥ যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে। কি ধন রতনে ভূষিব তোরে॥ ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে। দয়া না ছাডিহ কখন মোরে। ধরম করম কিছু না জানি। কেবল তোমার চরণ মানি॥ এক নিবেদন তোমারে কব। মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব॥ বাশুলী কহিছে কহিব কি। মরিয়া হইবে রজক-ঝি। পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। এক দেহ হয়ে নিভোতে যাবে ॥ চণ্ডীদাস প্রেমে মুর্চিছত হইলা। বাশুলী চলিয়া নিতোতে গেলা॥

# ব্যাখ্যা

সাহিত্যপরিষদের পদাবলীতে এই পদটি রামীর উক্তির পরে ৭৭৩ নং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে প্রথমতঃ মনে হয় যে চণ্ডীদাস এই কথাগুলি রামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য পদটির ১১শ পঙ্ক্তিতে দেখা যায় যে বাশুলী চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন: অভএব ১ম-১০ম পঙ্ক্তি পর্যান্ত বাশুলীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, তৎপরে বাশুলীর উত্তর এই ভাবেই পদটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাশুলীদেবী চণ্ডীদাস ও রামীকে সহজ ভজন সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ১ম-৮ম সংখ্যক পদে আলোচিত হইয়াছে। এই উপদেশের জন্ম চণ্ডীদাস এখন বাশুলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বলাই পদকর্তার উদ্দেশ্য।

পং ৯ম-১৪শ। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের পরে চণ্ডীদাস জ্বিজ্ঞাসা করিতেছেদ—
"মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব ?" প্রেমের জন্ম এই যে মরা, ইহার সম্বন্ধে
কম পদের ব্যাখ্যায় (৬৮-৭ পৃঃ দ্রেষ্টবা) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে,
তথাপি প্রয়োজন-বোধে এখানে আরও কিছু বলা হইল। সহজ সাধনার নিয়ম
এই যে ইহাতে পুরুষ মরিয়া প্রকৃতিস্বরূপ হইবে। অনেক সহজ্জিয়া গ্রন্থেই এই
রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে প্রকৃতি রতি না করে।

বসসার ৷

এইভাবে পুরুষ যখন প্রকৃতি হয়, আর প্রকৃতি যখন রতি পরিত্যাগ করে, তখনই "দোঁহার" মরণ হয়। এই কথাই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে। এই অবস্থা না হইলে রাগ জন্মিতে পারে না—

স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগরতি।

অমৃতরত্বাবলী।

এবং

প্রকৃতি আশ্রয় বিনে প্রেম নাহি হয়।

রতুসার।

অতএব সহজিয়া সাধক---

আপনি প্রকৃতি হবে আমুকূল্য করি।

রত্তসার।

এবং

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন। নিগুঢ়ার্থপ্রকাশাবলী। পুরুষের এই যে প্রাকৃতিভাব, ইহা সহজিয়াদের মনগড়া কথা নহে; কবি, দার্শনিক সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন ববীন্দ্রনাথ তাঁহার "পূর্ণতা" শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

আপনার মাঝে আমি করি অমুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গোরব
মুহূর্ত্তের মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মুত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞ-ছতাশনে
নবীন নির্মালমূর্ত্তি,—আজি তুমি, সতি,
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতাত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোক, দাহ, নাহি মলিনিমা—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা—
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিন্ত সনে।
তাই আজি অমুভব করি সর্বামনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়াছে—বিস্তারি'
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী।

আবার প্রেমনেত্রে দেখিলেও দেখা যায়----

শুধু একা পূর্ণ ভূমি, সর্বব ভূমি, বিশের ঐশর্যা ভূমি, এক নারী, সকল দৈশ্যের ভূমি মহা অবসান, সকল কর্ম্মের ভূমি বিশ্রাম রূপিণী।
চিত্রাঙ্গদা।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে মানুষের "দেহা-ভিমান", "প্রামন্ততা" বা "ত্রিগুণ-বশীভূত অবস্থাই" পুরুষ-ভাব। এই সকল পরিত্যাগ না করিলে ধর্মাক্রগতে উন্নতি লাভ করা যায় না। ভগবানু বলিয়াছেন—

> যদা তে মোহকলিলং বৃদ্ধির্ব্যতিতরিয়তি। তদা গস্তাদি নির্বেবদং শ্রোভব্যস্ত শ্রুভস্ত চ। গীতা, ২।৫২।

অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি দেহাভিমান-জনিত মোহ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ভাগবতেও (৫।১১।৪) আছে—যাবৎ পুরুষের মন সব, রজঃ বা তমোগুণের বশীভূত থাকে, তাবৎ পর্যন্ত তাহা নিরস্কুশ হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা পুরুষের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম বিস্তার করে, কিন্তু নিগুণ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব মনকে গুণাতীত করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃতি-ভাব। ভরতের উপাখ্যানে "স্বাং প্রকৃতিং ভজিম্বাসীতি" উক্তির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং অপ্রমন্ততাম্" (ভাগবতের ৫।১০।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রফীব্য)। অতএব প্রমন্ততাই পুরুষভাব, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্ম সাধনার প্রয়োজন হয়, কারণ পুরুষদিগের আপনা হইতে জ্ঞান, ভক্তি বা বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না। (ভাগবত, ৬৭৭৩৯)। আবার ইহাও ঠিক যে পুরুষের যাহা কিছু পুরুষত্ব আছে তৎসমুদায়ই কৃষ্ণামুকম্পিত (ভাগবত, ১০৮৯।৩০)। এই ধারণা বাঁহার মনে বন্ধমূল হইয়াছে, তাঁহার অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না, তাঁহার পুরুষ-ভাব চলিয়া যায়। এই জন্মই চরিতামতে বলা হইয়াছে—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিনে চিস্ত রাধাকুফের বিহার॥

মধ্যের অফ্রমে।

প্রেম ও দর্শনের দিক্ দিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ব আলেচিত হইল। এই সকল তত্ত্বই সহজ্বিয়ারা নানাভাবে প্রচার করিয়াছেন, যথা—

লোভ, মোহ, দম্ভ আদি ত্যাগ করিবে।
গোপী সঙ্গে গোপী হৈলে কিশোরী পাইবে।
রাগসিদ্ধকারিকা।

নির্বিকার না হইলে যাইতে না পারে। বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে। অমুভরসাবলী।

নির্বিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়। অমৃতরত্বাবলা। পঞ্চতৃত আত্মাসহ পশিতে না পারে। তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে॥

দেহনির্ণয়গ্রন্থ।

তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার সহজ জেনেছে সে। ইত্যাদি। চণ্ডীদাস, পদ নং ৭৯৩।

ঘোর তাদ্ধিক সাধনায় এই প্রকৃতি-ভাবেরও একটা বিশেষ অর্থ আছে। সে সম্বন্ধে ইতিপুর্বের ৭০ পৃষ্ঠায় এবং ৮ম পদ-ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারীর" ব্যাখ্যা দ্রুষ্টব্য) আলোচনা করা হইয়াছে। অক্যান্স সহজিয়া পদেও এই রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা —

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি

দেহরতি নাহি রয়।

প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিকে

এ কথা কহিতে ভয়।

পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি

প্রকৃতি রসের অঙ্গ।

প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে

করিবে নারীর সঙ্গ।

**ह** छोनारमं अनावनी, अतिमिक्छे, अन नः २।

নিকামী হইয়া রাধা রতি লঞা

একান্ত করিয়া রবে।

তবে সে জানিবে দেহ রতি শৃত্য

প্রকৃতি জানিতে পাবে।

ঐ, পদ নং ৩।

ভাবার্থ:—চণ্ডীদাসের প্রশ্ন ছিল এই যে, তাঁহারা উভয়ে (অর্থাৎ চণ্ডীদাস এবং রামী) মরিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্তরে বাশুলী দেবী একমাত্র চণ্ডীদাসকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—" তুমি মরিয়া রক্তক-কন্সার রূপত্ব প্রাপ্ত হইবে।" তৎপরে ইহা আরও স্পান্ট-রূপে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন,—" তুমি পুরুষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-ভাব গ্রহণ

করিবে। তখন তোমাতে আর রামীতে কোনই প্রভেদ থাকিবে না, এবং এইরূপে উভয়ে একরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যাখ্য পরম ধামে গমন করিবে।" এখানে স্পাইট দেখা যাইতেচে যে চণ্ডীদাস ও রামীর নাম ব্যবহার করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "চণ্ডীদাস মরিয়া রক্তক-ঝি হইবে" অর্থাৎ "পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে," ইহা বাশুলীরই উক্তি। অতএব চণ্ডীদাস এবং রক্তক-ঝি বা রামী এখানে উদ্দেশ্য-সাধক সংজ্ঞা মাত্র; ধর্ম্মতত্ত্ব-বাখ্যায় এই সংজ্ঞাত্বয় প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ইহাদের প্রয়োগ-মূলক আর কোন সার্থকতা নাই।

একদেহ ইত্যাদি:—-৫২শ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রফব্য।
নিত্য:—১ম পদের ব্যাখ্যা দ্রফব্য।

20

এই সে রস ানগৃঢ় ধন্য।

অজ বিনা ইছা না জানে অন্য ॥

তুই রসিক হইলে জানে।

সেই ধন সদা যতনে আনে ॥

নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।

রাগের উদয় এই সে রীতি ॥

রাগের উদয় বসতি কোথা ?

মদন মাদন শোষণ ষথা ॥

মদন বৈসে বাম নয়নে।

মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে ॥

শোষণ বাণেতে উপানে চাই

মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই।

তুস্তান শৃক্ষারে সদাই স্থিতি।

চুশ্তীদাস কহে রসের রতি॥

#### RĀGĀTMIKA PADER VYĀKHYĀ

## ব্যাখ্যা

পং ১—২। ইহার ব্যাখ্যা ৮ম পদের টীকায় বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের উপাসনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সহজিয়ারাও তাঁহাদের মতের অনুবর্তী হইয়া ধর্ম-ব্যাখ্যায় ব্রজ, রাধা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্পর্কই ধরা পড়ে।

পং ৩—৪। সহজ সাধনায় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই সমপ্র্যায়ের রসিক হইবে, নতুবা তাহাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। প্রেম-বিলাস গ্রন্থে আছে—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে। সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে॥

**অশু**ত্র

দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় ভবে। দোঁহার মন ঐক্য ভাবে ডুবি এক হয়। ভবে সে সহজ সিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়॥

প্রেমানন্দলহরী।

পং ৫—৬। সহজিয়া মতে প্রকৃত রাগ বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে অত্মাত্রেও শারীরিক সম্বন্ধ নাই, এখানে ইহাই বলা হইল। ইতিপূর্বের ৮ম পদের ব্যাখ্যায় ("ব্যভিচারী হৈলে" ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রেষ্টব্য) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চোখে চোখে, মনে মনে ভালবাসা সহজিয়াদের প্রেম সাধনার প্রকৃষ্ট রীতি। আনন্দ-ভৈরবে আছে—

সাক্ষাতে দেখিবে অন্তরে ভাবিবে গুণ।

অশুত্র

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরম পতি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী।

পং ৭—১৪। রাগের উদয় কি ভাবে হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। কবিরা নায়িকাকে নায়কের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময়ে নানাভাবে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর নায়ক যখন নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যই প্রধানতঃ তাঁহার মনকে মোহিত করিয়া থাকে। রাগের উদয়ের ইহাই প্রাথমিক কারণ। ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই সাধারণ মনস্তব্ধ সহাজিয়ারা উপেক্ষা করেন নাই। যাহা মানবের সহজ বা স্বভাবসিদ্ধ, যে সত্যের উপর পার্থিব প্রেমতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই অভিক্রতিত্ব। মদন, মাদন প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা এই তত্ত্বই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জাতীয় উক্তি অস্থান্য সহজিয়া প্রস্থেও পাওয়া যায়, যথা—

ষদন, মাদন, আর শোষণ, স্তম্ভন। সম্মোহন আদি করি রসিক-করণ॥ মদন, মাদন হুই-নেত্রে অবস্থিতি। ইত্যাদি।

রত্তসার।

রস-বিশ্লেষণের জন্য এই প্রেসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে :

22

কাম আর মদন চুই প্রকৃতি পুরুষ। তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥ তাহা দেখ দুর নহে আছয়ে নিকটে। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥ সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চমণি। কীটের স্বভাব-দোযে তাহে নহে ধনী॥ গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে। তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥ স্থন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু। কৈতব হৈলে হয় গরলের সিন্ধু। অকৈতবের বুক্ষ যদি রহে এক ঠাই। নাড়িলে বুক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥ নিদার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে। চিত্রপটে **নৃ**ত্য করে তার নাম মেয়ে॥ নিশিযোগে শুকসারী এই কথা কয়। চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলা কুপায়॥

## ব্যাখ্যা

পং ১—২। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি-তন্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। লোচন-দাসের রসকল্পলতিকা গ্রন্থে আছে—

> এক বস্তু তুই কাম মদন যার নাম। কামের বিষয় মদনের প্রেম দান॥

এবং

এই মদন-তত্ত্ব রাধা চন্দ্রমুখী। কুষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প, রাধাতত্ত্ব মদন॥ আবার

পুরুষ প্রকৃতি তুই কাম আর মদন। নায়ক-নায়িকা-তত্ত্ব রদের কারণ॥

অতএব কামরূপে কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আর মদনরূপে রাধাকে বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে কাম বলে কেন, তাহারও ব্যাখ্যা রত্নসার নামক প্রস্থে পাওয়া যায়—

> যেই হে হু সর্বচিত্ত আকর্ষণ করে। স্থাবর জঙ্গম আদি সর্বচিত্ত হরে॥ সকলের মন যেই কামে হরি লয়। অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয়॥

এবং

কামরূপী রুশ্ব কহেন, "শুন ভক্তগণ। স্বস্থুখ ছাড়িয়া কর আমারে ভঙ্গন।"

আবার

এইত আপনি কৃষ্ণ কাম-কলেবর। কামরূপে নানামূর্ত্তি ধরে নিরন্তর॥

এই সম্বন্ধে ১ম পদের ব্যাখ্যায় (১২-১৫ পৃঃ দ্রুফ্টব্য) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

তাহার পিতার পিতা ইত্যাদি। এখানে প্রথমতঃ একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম পছ্ক্তিতে কাম ও মদনের কথা নলা হইয়াছে, অথচ দিতায় পছ্ক্তিতে তাহাদের পরিনর্দ্তে "তাহার" এই একবচনান্ত সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পদক দার অসাবধানতাবশতঃ হয় নাই, বরং স্তমঙ্গতই হইয়াছে। কাম ও মদনের পূষ্পুরুষের গোঁজ করিতে গেলে স্প্তিত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। নিগ্টার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে আছে—

পরমপুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
ইচ্ছা হৈলে তিঁহো চান মায়া প্রতি।
গোলোক বৈকুণ্ঠ হৈতে করেন ঈক্ষণ।
তেজাক্রপী পরমাত্মা প্রবেশ তথন॥

এবং

#### দেহে আসি প্রমাত্মা হৈল অবতীর্ণ।

পরমেশ্বরই যে পরমালা রূপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন ইহা বেদান্তের শিক্ষা। উপনিষদের সোহতমন্মি, ওল্পমিনি, প্রভৃতি ঋষিবাক্য এই সত্যই প্রচার করিতেছে। আর ঐ "ঈক্ষণ" করিবার কথাও উপনিষদ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদিতীয়ম্; তদৈক্ষত বহু স্থাং, প্রজায়েরেভি, তৎ তেজাহস্কত" (ছান্দো — ৬)২০০); "স ঐক্ষত — লোকান্ মু স্কা ইতি" (ঐত — ২০০২); 'স ঈক্ষাঞ্চল্লে" (প্রশ্ন — ৬০০৪) ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্য। পুরাণাদিতে ইহাই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে এখানে ব্যন্থারদীয় পুরাণের বাক্যই উদ্ধৃত হইল:—

অর্থাৎ যিনি ব্রন্ধারূপে অথিল জগতের স্থিকিন্তা, তদপেক্ষা প্রমদেব "নিত্য" নামে আখ্যাত। এই নিতাদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—"তুমি প্রমেশ্বর, প্রস্থরূপ, পর হইতে পর, এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পার, প্রমাত্মার স্থিকিন্তা, ও অন্য হইতে পরম পবিত্রকারী, তোমাকে নমস্কার" (ঐ, ৪৮৪)। অতএব দেখা যাইতেছে বে নিতাদেব হইতে ব্রন্ধা বা প্রমাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, আর এই পরমাত্মাই তেজােরপে দেহে আসিয়া অবতীর্ণ হন। এখন, এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন, সহজিয়া মতে তাহার ধারণা কি, তাহাই দেখা যাউক। উক্ত নিগুঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতেই আছে—

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে স্থিতি। দেহ-নিরূপণ তরে কহেন নিশ্চিতি॥

অশুত্র

এক প্রস্তু হুই হৈলা রস আস্বাদিতে।

দুয়ে এক হৈয়া পূর্বের আছিলা নিশ্চিতে ॥
এখন চুয়েতে দেখ রহে এক হৈয়া।
দেহ মধ্যে চুই জন দেখ বিচারিয়া॥

বাম অঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ দক্ষিণে। তুই দেহে দোহে আছে ভাবি দেখ মনে॥

এবং

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া। তুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রমান্ত্রা পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষ ও প্রকৃতিই যে কাম ও মদন আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বের বলা হইয়াছে। অতএব দাঁড়াইল এই—কাম ও মদন একীভূত হইয়া জীবাত্রা রূপে দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই জীবাত্রার (একবচনান্ত সর্ববনাম "তাহার" দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে) উদ্ভব হইয়াছে প্রমাত্রা হইতে, আর প্রমাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে নিত্যদেব হইতে। কাজেই নিত্যদেব হইলেন কাম ও মদনের পিতার পিতা, তিনিই সহজ মানুষ। বিবর্ত্তনাসে এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া লেখা হইয়াছে—

কাম মদন যে, তুইয়ের পিতা যেহ। তার পিতা যারে কহি, সহজ মানুষ সেহ॥

এই জন্মই নিতাদেবের আদেশে বাশুলী সহজধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, এবং তিনি নিত্যেতে থাকেন, ইত্যাদি তত্ত্ব সহজিয়ারা প্রচার করিয়াছেন। এখানে স্পায়টই দেখা যাইতেছে যে সহজিয়ারা বৈদান্তিক মত অনুসরণ করেন, উপনিষদের ব্রহ্মকেই তাঁহারা নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকেও তাঁহারা নিত্যদেবের নিম্নে আসন প্রদান কার্য়াছেন, যথা—

নরবপু দেহ এই মানুষ আকার।
সে মানুষ অনেক দূর এ মানুষের পার॥
জন্ময়ৃত্যু নাহি তার নহে সে ঈশ্বর।
গোলোকের পতি যারে ভাবে নিরস্তর॥
সেই মানুষ হৈতে বহু কৈল পরিশ্রম।
অজপুরে নন্দঘরে লভিল জনম॥
সহজবস্ত সহজপ্রেম সহজ মানুষ হ'য়।
লীলা করে গোপীসঙ্গে মায়া আচ্ছাদিয়া॥ অমৃতরসাবলী।

**অগ্য**ত্র

কত শত জন কৈল ব**হু**্ৰাম কেহত যাইতে নারে। শিব হলধর সে নহে গোচর গোলোকনাথ ভাবে যারে॥

মমূত্রসাবলী।

কৃষ্ণও অন্তাকে চিন্তা করেন এইরূপ কথা মহাভারতের শান্তিপর্নেও লিখিত আছে।
নারদ বদরিকাশ্রমে নারায়ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া দেখেন যে
নারায়ণ নিজেই ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে নারায়ণ তাঁহার মুখ্যা প্রকৃতির ধ্যান করিতেছেন। কুম্ণেরও উপাস্থ আছে, ইহা সহজিয়াদের উদ্বট পরিকল্পনা নহে।

পং ৩-৪। এক জাতীয় উপাসনায় প্রমাত্মাকে পুরুষাকারে কল্পনা করিয়া দেহমধ্যে স্থাপন করা হয়। এই বিষয়ক আলোচনা ব্রহ্মদূত্রের ১:২।৩০-৩ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১।২।<sup>১</sup>২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি," অর্থাৎ "সম্পৎ ( একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে ভদ্রপে উপাসনা করা ) উপাসনার জন্ম এইরূপ করা হইয়া থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্যাও মনে করেন।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১।১ সূত্রেও আছে—"অথ যদি-দমিমান ত্রন্ধপুরে দহরং পুঞ্রীকং বেশা, ইত্যাদি;" অর্থাৎ "এই যে ত্রন্ধপুরে ক্ষুদ্র পুগুরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা অন্নেষণ করিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।" এই সূত্রের ভায়্যে বলা হইয়াছে "পুরত্বেনোপাসকশরীরং নিদ্দিশ্য ইত্যাদি," অর্থাৎ "উপাসক-শরীরকে ব্রহ্মপুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" এই দেহমধ্যে পরমাত্মা কোণায়, কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার সন্ধানও পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের ৫।১৮।২ সূত্রে আছে "মূর্দ্ধৈব হৃতেজ্ঞাঃ, ইত্যাদি।" ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"উপাসকস্থ মূর্দ্ধিব পরমাত্মমূর্দ্ধভূতা ভৌরিত্যর্থঃ," অর্থাৎ উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তকস্থানীয় ত্যুর্লোক, ইত্যাদি। পরমাত্মা নিস্পাপ, জরা-মূ গ্য-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-রহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্ল ( ছান্দো<sup>্</sup> ৮।১।৫ )। ইহাকে জানিলে সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়, এবং যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে (ঐ, ৮।১।৬; ৮।২।১০)। এমন কি এই দহরাকাশ উপাসনা-বারা নিষ্পাপাদি কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় ( শ্রীভাষ্য, পরিষদ্-সংস্করণ, ৫৬৭ পৃঃ )।

আলোচ্য পঙ্ক্তিদ্বয়েও এই কথাই বলা হইয়াছে। এখানে "ব্ৰহ্মাণ্ড" অর্থে "ব্রহ্মপুর" বা মানবদেহ, যথা—"জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কহি আপান শরীরে।"—বিবর্ত্ত বিলাস। "তাহা" অর্থে "সেই পরমাত্মা" যাঁহার সম্বন্ধে পুর্ববন্তী চুই পছক্তিতে বলা হইয়াছে যে তিনি কাম ও মদনের পিতা। অতএব ভাবার্থ হুইল এই—সেই পরমাত্মা দূরে অর্থাৎ শরীরের বহির্দেশস্থ স্বর্গাদি কোন স্থানে থাকেন না। তিনি নিকটে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড আখ্যাত এই দেহের মধ্যেই আছেন ৷ কিরূপ ভাবে আছেন ? ইহার উত্তরে বলা হইল যে, কোন মূর্ত্তি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যেরূপ থাকে, সেইরূপ ভাবে আছেন। "চিত্রপটের" বিশদ ব্যাখ্যার জন্ম ছান্দোগ্য উপনিয়দের পুর্নোক্ত ৫৷১৮৷২ সূত্রটি ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল—"উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মন্তকস্থানীয় দ্বার্লোক, উপাসকের চক্ষুই পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয় আদিতা, উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয় বায়ু, উপাসকের দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ, ইত্যাদি।" এই ভাবে প্রমান্থার আকৃতি উপাসকের দেহমধ্যে কল্পনা করা মানস-পটে অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আর কিছই নহে। এতদ্তিম সমভাবে নিত্য-বর্ত্তমান সাক্ষিভূত প্রমাত্মা নিরহঙ্কার, নিজ্ঞিয়, এবং নির্লিপ্ত বলিয়াও "চত্রপট" পরিকল্পনার সার্থকতা লক্ষিত হয়। এই জ্ঞাই এখানে "চিত্রপট" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দূরে নহে আছয়ে নিকটে। এই জাতীয় কথা রাধারস-কারিকাতেও পাওয়া থায়, যথা—

> বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি, নাহিক বাহিরে। সেই বস্তু জগতে আছে ভকত অন্তরে॥

ধর্মাজগতে এই কথাগুলি অতিশয় মূল্যবান্। এক প্রকার উপাসন। আছে যাহাতে বাহিরের দেবতার আরাধনা করিয়া ঐ দেবতার সাহায্যে লোকে মুক্তিকামনা করে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে যাহাতে নিজের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মুক্তি নিজে করিতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমাকে ভূমি করিবে ত্রাণ এ নছে মোর প্রার্থনা। ভরিতে পারি শকতি যেন রয়।

উপনিষদের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ," এই বাণীটির মূলেও এই ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জীবাত্মার স্বরূপও অবশ্য জ্ঞাতব্য, এই কথা নানাভাবে উপনিষদে প্রচারিত হইয়াছে। সহজিয়ারাও আত্মতত্বজ্ঞানের প্রয়াসী—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে। অমৃতরসাবলী।

ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্মই তাঁহারা দেহ ও আত্মা এই উভয়েরই স্বরূপনির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়াছেন। প্রমাত্মাকে শরীরে স্থাপন করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

> শরীরের রাজা এই পর**মাত্মা** গণি। রসতত্ত্ব।

দেহমধ্যে অধিকারী পরমাত্মা মহাশয়। নিগ্ঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই দেহে সেই প্রভু সদা বিরাজমান। আত্ম-নিরূপণ গ্রন্থ।

অতএব

সকলের সার হয় আপন শরীর। নিজদেহ জানিলে আপনে হবে স্থির॥

অমূত্রত্নাবলী।

দেহতত্ত্ব জানিলেই সব হয় স্থির। দেহমধ্যে সব আচে বুঝহ স্থার।

নিগুঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

ভঙ্গনের মূল এই নরবপু দেহ। অমুতরসাবলী।

এই পরমাত্মা যে দেহমধ্যে কোথায় থাকেন, তাহার নির্দেশও সহজিয়ার। করিয়াছেন— পরমাত্মা থাকেন কোথা ? শিরে সহত্রদল পদ্মে। স্বরূপ-কল্লতক।

> দেহের ভিতরে আছে সরোবর অক্ষয়। পরমাত্মা হন তিঁহো অক্ষয় অব্যয়। পরমাত্মা স্থিতি স্থান অক্ষয় সরোবর। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

সেই সরোবরে আছে সহস্র কমল।
মহাসত্ত্বা শুদ্ধসত্ত্বা তার পরিমল।
মহাসত্ত্বা অধিকারী পরমাত্বা হয়।
অমৃতরত্বাবলী।

অতএব পরমাত্ম। যে দূরে নয়, নিকটে আছেন, অর্থাৎ দেহম্পো বিরাজ করিতেছেন, এই ধারণা সহজিয়াদের স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারগণের মতের অনুবর্তী হইয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মনগড়া কথা নয়, বেদান্তের শিক্ষা মাত্র। ব্রজভাব লাভেচ্ছু উদ্ধানকে শ্রীকৃষ্ণ "সাবদেহিনাম্ আত্মানম্ মাম্ একমেব শরণং যাহি" বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে বিশুদ্ধ সহজপন্থিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে তথা প্রকাশমান জগতে কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া থাকেন। স্মৃতরাং এভাবেও সাধ্যত্ত্ব সর্ববদা নিকটেই বর্ত্তমান।

পং ৫—৮। পরমাত্মা যে মানবদেহে মস্তকে সহত্রদল-পদ্মে বিরাজ করেন তাহা বলা হইরাছে। তৎপরে এখন বলা হইতেছে যে পরমাত্মা দেহমধ্যে বর্দ্রমান থাকা সত্ত্বেও মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সাপের মাথায় মণি থাকিলেও যেমন সাপ ঐ মণি-ছারা নিজেকে ধনী মনে করে না, অথবা গাভীর মাথায় গোরোচনা জানিলেও যেমন গাভী তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মাকে পাইয়াও মানবগণ তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে না। এই ছুইটি উপমা-ছারা এখানে বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানবগণের এইরূপ অজ্ঞতার কারণ কি ? উপনিষদের মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ইতিপূর্বেরই দেখাইয়াছি যে মানুষ পরমাত্মার অংশসন্তৃত (ছান্দো , ৬৯০২, ৪০১১০); মুণ্ড , ০০০; কঠ, ১০০৪, ৩০০২, ইত্যাদি)। কিন্তু জন্মের পরই মোহ, মায়া বা অজ্ঞানতা ছারা অভিভূত হুইয়া তাহারা সংসারে জড়িত হুইয়া পড়ে (সাঙ্খা,

৬।১৬; যোগ, ২।২৪, ইত্যাদি)। তত্ত্ত্জান-দারা এই মোহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই তাহারা পুনরায় মুক্ত হইতে পারে (ছান্দো<sup>০</sup>, ৭।১।০; কঠ, ২।২।১২; সাঙ্খ্য, ১।১০৪; যোগ, ২।২৬; ইত্যাদি)। সহজিয়া গ্রন্থাদিতেও ঠিক এই কথাই পাওয়া যায়।

ঈশবের শক্তি সেই জীবের হৃদয়ে।
স্বরূপের শক্তি সত্য ইহা মিথ্যা নহে ॥
ঈশবের শক্তি যেই জ্বলিত জ্বলন ।
জীবেতে স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
সেই শক্তিকণা তেঁহো হয় স্বায়িময়।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অগ্যত্র---

এই মত মনুষ্য ঈশ্বর জ্ঞাতিগণ।

রত্নসার।

কিন্ত জন্মের পরে—

তারপর বিষ্ণুমায়া আসিয়া বেড়িল। কোথা প্রভু নিজবস্তু সর্বব পাসরিল॥

বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

এই যে মায়া, তাহাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ নিজের স্বভাব বিস্মৃত হয়। এই জন্মই পরমাস্মা দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকা সম্বেও তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না।

পং ৯-১২। কৈতব অর্থ কপটতা, ছল বা মোহ।

চরিতামতে মাছে—

ব্দজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্মার্থকামমোক্ষ বাঞ্চা এই সব॥

আদির প্রথমে।

মানুষের অজ্ঞানান্ধকারকেই এখানে কৈতব শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আলোচ্য

চারি পঙ্ক্তির অর্থ এই—"এই যে সুন্দর মানব-দেহ যাহাতে পরমান্মা অবস্থান করেন (এই জন্মই সুন্দর বলা হইরাছে), তাহাতেও মায়ামোহজনিত কৈতব বর্ত্তমান আছে। এই কৈতবদারা অভিভূত হইলে লোক দুঃখরূপ বিষের সাগরে নিমক্তিত হয়। কৈতবই কামনার উদ্রেক করে, এবং ইহাই দুঃখের কারণ। অতএব অকৈতব না হইলে মুক্তি লাভ করা যায় না। এখানে বলা হইল যে অকৈতব বুক্ষের মূল নাড়িলেও তাহাতে কোন ফল হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অকৈতব হন, তাহা হইলে তিনি মায়া-দারা কিছুতেই অভিভূত হন না। ইহাই সাঙ্খ্যের মতে পরমপুরুষার্থ।

পং ১৩-১৮। নিদ্রার আবেশে কপাল পানে চাওয়ার অর্থ ধ্যানস্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হওয়া। মেয়ে অর্থ প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতিই মায়া (তু^—মায়াং তুপ্রকৃতিং বিছাৎ, অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, মা১০)। অতএব ভাবার্থ হইল এই যে, আত্মন্থ হইয়া তত্ত্বদর্শী হইতে চেফী কর, দেখিবে যে এই পৃথিবী একমাত্র মায়ার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে চিত্রপটে অর্থাৎ বর্তুমান যুগের "সিনেমার" চিত্রের স্থায়, মায়াই পৃথিবীতে নৃত্য করিয়া যাইতেছে; সবই চলনা, দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র।

"নিদ্রা" ও "কপাল" শব্দন্বয় যোগশাস্ত্রাদি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পতঞ্জলীর ১।৩৮ সূত্রে আছে যে যোগীরা সান্ধিক নিদ্রান্বারাও মন স্থির করিতে পারেন। "দেশবন্ধ চিত্তের ধারণান্বারা" অব্যণিৎ শরীরের অংশবিশেষ, যেমন নাভি, হৃদয় মস্তক, বা কপালে মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইতে হয় (যোগ, ৩।১)। আনন্দলহরী নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৪১ শ্লোকে আছে—"আজ্ঞাচক্রে, তুই চক্ষের মধ্যবন্ত্রী স্থানে, অবস্থিত শতসহস্র চন্দুসূর্য্যের প্রভায় উদ্থাসিত পরমশস্ত্রু শিবকে আমি প্রণাম করি। তিনি তথায় পরমা চিৎ শক্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন," ইত্যাদি। অতএব ধ্যানযোগে "কপাল" পানে চাহিয়া চিস্তা করা, যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র।

দ্রষ্টব্য:—ইংরাজী সনেটের অমুকরণে মাইকেল বাঙ্গালা ভাষায় চ হুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তন করেন, ইহাই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মাইকেলের বহুপূর্বেই এই জাতীয় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ছিল। সাহিত্য-পরিষদ্ সংস্করণের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৭৪ ও ৭৭৬ সংখ্যক পদন্বয় নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রথার সহিত তুলনা করিলে, দেশীয় প্রথায় এই জাতীয় কবিতা রচনার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কখনও ইহারা

ষোড়শপদীও হইত, যেমন আলোচ্য পদটিতে হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কবির বর্ণনীয় বিষয় চতুর্দ্দশ পদেই শেষ হইয়াছে, শেষ তুই পদ কবির ভণিতানাত্র। আর একটি বিশেষত্ব এই যে এই জাতীয় কবিতা পদে পদে মিল রাখিয়া পয়ারের পদ্ধতিতে রচিত হইত।

১২

রসিক রসিক

সবাই কহয়ে

কেহত রসিক নয় :

ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে

কোটিতে গুটিক হয়।

সখি হে. রসিক বলিব কারে ?

বিবিধ মশলা

রসেতে মিশায়

রসিক বলি যে তারে॥

রস পরিপাটী স্থবর্ণের ঘটা

সম্মুখে পূরিয়া রাখে।

খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে

তাহাতে ভুবিয়া থাকে 🖟

সেই রস্পান রজনী দিবসে

অঞ্জলি পূরিয়া খায়।

খরচ করিলে দ্বিগুণ বাডায়ে

উছলিয়া বহি যায়॥

চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি

তুমি সে রসের কৃপ।

রসিক জনা রসিক না পাইলে

দ্বিগুণ বাড়য়ে চুঃখ।

## ব্যাখ্যা

পং ১-৪। সহজধর্ম্মের রীতি এই যে প্রকৃত রসিক না হইলে কাহারও সহজ সাধনায় ত্রতী হইবার অধিকার নাই। রসিক কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি, ইত্যাদি বিষয় কয়েকটি রাগাত্মক পদে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটি এই জাতীয়। নিগুঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

#### রসতত্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার।

সহজ কথায় বলিতে গেলে, যে রসভব জানে সেই রসিক। এখন, এই রসভব কি ? আলঙ্কারিকগণ বলেন যে আমাদের মনে কভকগুলি স্থায়িভাব আছে। তাহারা সাধারণতঃ অপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু কোন প্রকার বাহ্য উত্তেজনা পাইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। বিবিধ ভাব এইরূপে জাগরিত হইলে মনে যে আনন্দ অনুষ্কৃত হয় তাহাই রস। আনন্দই রসের প্রাণ, আর অনুষ্কৃতিভেই ইহার অন্তিত্ব ঘোষণা করে। নানাভাবে রসের অনুষ্কৃতি জন্মিতে পারে। কোন দৃশ্য দেখিয়া বা কাব্য পড়িয়া যখন মনে আনন্দের উদ্রেক হয়, তখনই রসের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অভএব দেখা যাইতেছে যে রসের জন্মস্থান মনে, শরীরে নহে। রসভোগ করিতে হইলে মানুষকে দ্রুফার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে,—তাহার সন্মুখে ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাতেই রসের জন্ম। নতুবা নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দে রস স্থি করিতে পারে মাত্র, রসভোগ করিতে হইলে তাহার দ্রুফার আসনে উপবিষ্ট হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই নীতির উপরেই সহজিয়াদের বস-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

দধিবৎ আছে রস জানিস অন্তরে। চারি মসলায় পাক কর একতারে॥

অর্থাৎ অন্তরে যে স্থায়িভাব মাচে, ডাহাকে প্রবৃদ্ধ কর।

অশ্যত্র---

এক স্থানে রসদ্রব্য আছে চিরকাল। শাকিলে বা কিবা হয়, বুঝহ সকল। স্থানান্তরে রস লইয়া মসলা তাহে দিয়ে।
ভিয়ান করহ রস, যেই তারে পিয়ে॥
তাহাকে রসিক কহি, আর কেহ নহে।
হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না হয়ে॥

বিক্রবিলাস।

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে দৃষ্টান্তম্বরূপ আমাদের আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটির ভাবার্থ এই—

পং ১-৪। অনেকেই নিজেকে রসিক বলিয়া প্রচার করে, কিন্তু ভাহাদের কেহই প্রকৃত রসিক নয়। বিচার করিলে এইরূপ তথাকথিত এক কোটি রসিক লোকের মধ্যে চুই একটি প্রকৃত রসিক পাওয়া যায় মাত্র।

পং ৫-৭। প্রকৃত রসিক কাহাকে বলে, ইহার উন্তরে বলা হইল যে প্রকৃত রসিক ব্যক্তি "স্থানান্তরে রস লইয়া, তাহাতে বিবিধ মসলা দিয়া ভিয়ান করে।" এই ভিয়ান করার উদ্দেশ্য কি ? বিবর্ত্তবিলাসে এই সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে।
তবে তারে রাধাকৃষ্ণ সেই কাম মিলে।
ইক্ষু রসে থৈছে ওলামিছরি হয়।
তৈছে দ্রব্যশক্তি হৈতে মহাভাব পায়।
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, তবে খণ্ড সার।
শর্করা, সিতাওলা, শুদ্ধ-মিছরি আর।
ইহা থৈছে ক্রমে নির্মাল বাড়ে স্থাদ।
রভি প্রেমাদিকে তৈছে বাডায় আস্থাদ।

অর্থাৎ এইরূপ ভিয়ানে প্রেম নির্ম্মল হয়। রসিকগণ বিবিধ প্রণালীতে রসকে নির্মাল করিয়া আস্থাদন করে। এইরূপ গুণ যাহার আছে সেই রসিক। সহজ্জ মতে প্রকৃত রসিকের এই এক বিশেষত্ব এখানে বর্ণিত হইল।

পং ৮-১৫। প্রকৃত রসিক নানা প্রক্রিয়াব রসকে নির্মাল করিয়া আস্বাদন করে, ইহা পূর্কেই বলা হইয়াছে। এই আস্বাদন করিবার প্রণালী কি, এখন তাহাই বলা হইতেছে। প্রকৃত রসিকগণের প্রকৃতি এইরূপ হইবে যে তাহারা রসসাগরে সর্ববদা নিমজ্জিত থাকিয়া রস আশ্বাদন করিলেও, তাহাদের রসপানের আকাজ্জা সর্ববদাই অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। যেন একটি স্থবর্ণের ঘটা পূর্ণ করিয়া নির্দ্মল রসের তরল সার সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে অবিরত রস পান করা হইতেছে, অথচ তৃপ্তি হইতেছে না। প্রকৃত রসিকগণ এইরূপ ভাবে রস আস্বাদন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈত্স্যদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি সর্ববদাই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, কৃষ্ণের প্রতি গোপীজনোচিত প্রেমে তিনি নিজেকে মাহাইয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার সমাধি হইত, তিনি মিলনানন্দ উপভোগ করিতেন, আবার সমাধি ভঙ্গ হইলেই অধিকতর আবেগের সহিত মিলনের জন্ম কাঁদিয়া আকুল হইতেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে—"খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে, উছলিয়া বহি যায়।" সহজ সাধনায় রসিকপর্য্যায়ভুক্ত লোকগণ প্রেমের জন্ম এইরূপ বাউল হইবেন, ইহাই বক্তব্য। সাধারণ লোকেরা এইরূপ হয় না বলিয়াই বলা হইয়াছে যে "কোটিতে গোটিক হয়।" সমগ্র পদটি এই উক্তিরই ব্যাখ্যা মাত্র।

টীকা : —রিসক রিসক ইত্যাদি। সহজিয়ারা একটি নব রিসিকের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চণ্ডাদাস, বিক্সাপতি, জয়দেব, লালাশুক, রামানন্দ, চিন্তামণি, রামা, পদ্মাবতী এবং লছিমা নবর্রসিকের দলভুক্ত। এমন কি বৈষ্ণ্রই গোস্বামীদিগের সঙ্গে এক একটি প্রকৃতি জুড়িয়া দিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকেও সহজ সাধনার পথে টানিয়া আনিতে চেন্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণ্রবণণ এই কথা শুনিয়া অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, আর সহজিয়াদের নিন্দা করেন। কিন্তু সহজিয়াদের এই প্রকার উক্তির কারণ কি ভাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে ধরা কইকর নয়। এপর্যান্ত যে কয়টি রাগাত্মক পদের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি তাহাতে স্পেইই দেখা যাইতেছে যে চৈতক্ম-পরবর্তী যুগে বর্ত্তমান সহজধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ ইতিপূর্বেব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জক্মই সহজিয়ারা বৈষ্ণব গোস্থামী ও কবিগণকেই জড়িত করিয়া সহজধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেন্টা করিয়াছেন। রিসক বাঁহারাই থাকুন না কেন, সহজিয়া-সাধনা-প্রচারের ফলে দেশে যে অনেক তথাকথিত রসিকের উদ্ভব ইইয়াছিল, তাহা এই পদেই ধরা পড়ে। তাহারা যে প্রকৃত রসিক নহে, তাহা উল্লেখ করিয়া এখানে রসিকের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল যে প্রাকৃত নাম্নক-নায়িকা ঘটিত সাধনা-সম্বন্ধেই রসিক শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহা নহে, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় সাধনাতেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে : নিগ্ঢার্থপ্রকাশাবলীতে আছে

প্রেম নিত্যসাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুত্ত্ব নাহি কিছু আর ॥
পরমাত্মা-সাধন যদি নিজ দেহে হয়।
তবে বস্তুজ্ঞাতা ইহা কিবা কয় ॥
হৃদয় মাঝারে তারে জানিবারে পারে।
তবে শুদ্ধসন্থ হয়, মানুষ বলি তারে॥

এবং---

তবেই সহজ্বলোক রসের ভাণ্ডার। রসতম্বজ্ঞাতা হৈলে রসিক নাম তার॥

এই যে রসতত্ত্ব, ইহা পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় রসজাত। সহজতত্ত্ব-গ্রম্থে একমাত্র চৈত্রস্তাদেবকে এই রসের যাজনকারী বলা হইয়াছে—

সহজভক্তি হয় রাধাকুষ্ণের উপাসনা।
তাহার আশ্রয় চৈতজ্যগোসাই-যাজনা।
গৌড়ে আসি অবতার্ণ কৈল।
সহজভক্তি যাজন করিব, বড় ক্লোভ চিল
গৌরাঙ্গের মনে।
সব রজ ভম চাড়া নহে কদাচনে।
সহজভক্তি যাজন করিল একজন।

অশ্যত্র----

তাহা আস্বাদিতে এক বই নহে দ্বিতীয় জন।

এই জম্মই বলা হইয়াছে যে ভাবরাজ্যের এইরূপ রসিক এককোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র, হয়। ইহা সহজিয়াদের দৃঢ় বিশাস ছিল, কারণ এই জাতীয় উল্লেখ সম্মত্রও পাওয়া যায়।

> চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে জীবের লাগয়ে ধানদা। ৭৮২ নং পদ।

বড় বড় জন রসিক কহয়ে

র**সিক কে**হত নয়।

তরতম করি বিচার করিলে

কোটিতে গোটিক হয়॥

৭৯০ নং পদ।

পরতত্ত্ব কোটি মধ্যে কচিৎ জানে কেই।

বিবর্ত্ত :লাস।

এই পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সাধনাতেই রসিক শব্দের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ, অস্থত্ত ইহার অনুকরণ মাত্র।

20

রসের কারণে রসিকা রসিক

কায়াদি ঘটনে রস।

রসিক কারণ রসিকা হোয়ত

যাহাতে প্ৰে**ম-**বিলাস॥

স্থুলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি

স্থুলত প্রকৃতি রভি।

তুঁ হুক ঘটনে সে রস হোয়ত

এবে তাহে নাহি গতি॥

তুঁত্তক জোটন বিন হি কখন

না হয় পুরুষ নারী।

প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত

রতি **প্রেম** পরচারি॥

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ

অধিক রস যে পিয়ে।

রতি-স্থ কালে অধিক স্থাহ

তা নাকি পুরুষে পায়ে। ৭৩৭০ হা', ফাগ্রিত ওপ

তুঁ হুক নয়নে নিক্ষয়ে বাণ বাণ **যে কামের** হয়। রভির যে বাণ নাহিক কখন তবে কৈছে নিক্ষয় গ কাম দাবানল রতি সে শীতল সলিল প্রণয়-পাত্র। কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয় পচনে পীরিতি মাত্র॥ পচনে পচনে লোভ উপজিয়া যবে ভেল দ্রবময়। সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে তাহারে রস যে কয়॥ বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে। তুঁহু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেম-তরঙ্গে ॥

দ্রফীন্য:—এই পদটি পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পলবেও উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উভয় গ্রন্থের মিলিত পাঠ দেওয়া হইল। পদকল্লভরুতে পদটি বিষ্যাপতির ভণিতায় দৃষ্ট হয়।

#### ব্যাখ্যা

এই পদেও রস-বির্তি চলিয়াচে। প্রথম পঙ্ক্তির অর্থ এই—সহজিয়া
সাধনায় একমাত্র রস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই রসিক-রসিকার মিলন বিহিত
হইয়াচে, অস্ম কোন কারণে (পরে বলা হইতেছে) নহে। রস আসাদনের
জম্ম রসিক-রসিকার মিলনের প্রয়োজন কি ? তাহারই উত্তরে বলা হইল
(২য় পঙ্ক্তিতে) যে কায়াদি ঘটনে রস উৎপন্ন হয়। রস মনের অমুভূতিজ্ঞাত,
কিন্তু ইহা জন্মাইতে হইলে সাধারণতঃ বাহ্য উত্তেজনার প্রয়োজন হয়,

নতুবা হৃদয়ের স্থায়ী ভাবগুলি জাগরিত হয় না, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত (পূর্বববর্ত্তী আলোচনা দ্রুষ্টব্য)। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (দক্ষিণ, ১।২) আচে—

> বিভাবৈরমুভাবৈশ্চ সান্বিকৈব্যভিচারিভিঃ। স্বাভাহং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রাবণাদিভিঃ॥ এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।

অর্থাৎ, কৃষ্ণরতি বিভাব অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণাদি কর্তৃক আস্বাদনীয়ত্বরূপে ভক্তজনের হৃদয়ে আনীত হইলে তাহাকে ভক্তিরস বলে। এখানে
কৃষ্ণরতির শ্রাবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহৃত্ব, এবং বিভাব অনুভাবাদির প্রভাব সীকৃত
হওয়াতে তাহার রূপত্বও স্বীকৃত হইল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে রস
আস্বাদন করিতে হইলে রূপত্ব গড়িয়া লইতে হয়, নতুবা উত্তেজনা সহজে
হৃদয়ে আসিয়া পোঁছে না, অর্থাৎ রূপত্ব স্বীকৃত না হইলে রস আস্বাদনীয়ত্বরূপে অনুভব করা যায় না। এই জন্মই বলা হইল "কায়াদি ঘটনে রস।"

পং ৩-৪। কিন্তু রসিক যদি আত্মতৃপ্তির জন্ম (নির্মাল রস আসাদন করিবার জন্ম নহে) রসিকার সহিত মলিত হয়, তবে তাহার ফল হয় কেবল মাত্র প্রেমের বিলাস; প্রকৃত রস আসাদন নহে। এখানে বলা হইল যে স্ত্রীপুরুষ আত্মতৃপ্তির জন্ম মিলিত হইবে না, তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে পরম রস আসাদন, মিলনটা উদ্দেশ্য সাধনের সোপান মাত্র। একটি রাগাত্মিক পদে আছে—

রাগ-সাধনের এমনি রীত। সে পথীজনার তেমতি চিত॥

अप नः १४७।

অগুত্র---

আরোপ, রূপ-সাধন আর রস-আসাদন।

সহজভত্তগ্রস্থ।

স্বয়ং ভগবান্ও রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মামুষাশ্রায় হইয়াছিলেন—

নিজ কার্য্য প্রেম-আস্বাদন, এই মনে। সেই কার্য্য লাগি মানুষ-আশ্রয় হৈল ভগবানে॥ অত এব নায়ক-নায়িকার মিলনে আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্য থাকিবে না, ইহাই বলা হুইল।

পং ৫-৮। "কায়াদি ঘটনে রস," ইহা দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে বলা হইয়াছে। পাছে কেহ ইহার কদর্থ গ্রহণ করে, এই জন্ম তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে বলা হইল যে এই "কায়া ঘটন" রসভোগের জন্ম, নতুবা তাহাতে বিলাসের উৎপত্তি হয় মাত্র। এই কথা বলিবার কারণ কি, তাহাই এখন বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ সামান্ত পুরুষ অন্তর্নিহিত গুপ্ত কামের প্রতিমূর্ত্তি, জ্বার সামান্তা প্রকৃতি দেহজ রতির প্রতিকৃতি, এই উভয়ের মিলনে যাহা কিছু বিলাস-রসের উদয় হয়, এবে অর্থাৎ এই সহজ সাধনায় তাহাতে গতি নাই, বা গমন নিষেধ, অর্থাৎ এই জাতীয় রস আস্বাদনের জন্ত সহজ-সাধনা অনুষ্ঠিত হয় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক লইয়া যে মিলন তাহাতে সহজ সাধনার বিধি নাই। এখানে এই একটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ কি, এখন তাহাই বলা হইতেছে।

পং ৯-১০। পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়েরই বিশিষ্টতা জ্ঞাপক বিভিন্নতা আছে। তাহা বজায় রাখিয়া মিলিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রথায় কি তাহারা মিলিত হইতে পারে না ? সহজ-সাধনার নিয়ম এই যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে। এই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সহজ-সাধনার রীতি এই—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে প্রকৃতি রতি না করে।

রসসারগ্রন্থ।

স্বভার প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি। অমৃতরত্নাবলী।

তত্তজ্ঞান যার হৈল, তাহার সাধন— প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সেবন ॥

নিগৃঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই জাতীয় বিবিধ উল্লেখ ইতিপূর্বেও করা হইয়াছে (৯নং পদের ব্যাখ্যা দুষ্টব্য)। আমি পুরুষ, আর ভূমি স্ত্রীলোক এইরূপ ধারণা যতক্ষণ মনে আছে, ততক্ষণ কামের বশীভূত হইতেই হইবে। ইহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রেমের সাধনা হয় না।

রমণ ও রমণী তারা তুইজন
কাঁচা পাকা তুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে॥ পদ নং ৮০৪।

অম্যত্র---

তুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও থাকিলে পীরিতি আশ। পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ পদ নং ৩৮%।

৪নং পদের ব্যাখ্যায় ৫২-৫৩ পৃষ্টায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হুইয়াছে। এই জাতীয় সাধনা বড়ই কঠিন, এজন্মই বলা হুইয়াছে যে সহজ-সাধনায় কুতকার্য্য "কোটিতে গুটিক হয়।"

পং ১১-১৬। পূর্নবিত্তী তুই পঙ্ক্তিতে বলা হইল যে পুরুষ প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইবে, নতুবা রসের সাধনা হইতে পারে না। এখন স্ত্রীপুরুষের মিলন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কি বিশাস, তাহাই বলা হইতেছে।

সাধারণতঃ প্রকৃতিপুরুষে যাহা কিছু হয়, তাহাই রতি, প্রেম ইত্যাদি আখ্যায় প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল, প্রকৃত প্রেমের লীলা ইহাতে হয় না। কেন, তাহারই কারণ নির্দেশ করা হইতেছে। যাহারা উক্তরূপ ধারণার বশবর্তী তাহারাই বলিয়া থাকে যে দ্রাপুরুষের মিলনে পুরুষ অধিক আত্মহারা হয়, কিন্তু দ্রীলোক ততটা হয় না, এবং ইহাতে সর্ববদাই রস-অনুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষম্য যেখানে লক্ষিত হয়, সহজমতে তাহাতে প্রেমের অক্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কারণ—

উভয়ে সমান হৈলে তবে ইহা মিলে। সাধারণী হৈলে ইথে যায় রসাতলে। প্রেমবিলাস। দোঁহে এক হয়ে ডুবে সিদ্ধ হয় ভবে ॥ দোঁহার মন ঐক্যভাবে ডুবি এক হয়। ভবে সে সহজসিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়॥

(প্রমানন্দলহরী।

পু**রু**ষ **প্র**কৃতি

দোঁহে এক রাভি

সে রতি সাধিতে হয়।

পদ नः ৮১১।

অতএব এইরূপ বৈষম্য যেখানে আছে, সেখানে কামের বিলাস হয় ইহা বুঝিতে হইবে। সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই, ইহাই বলা হইল।

পং ১৭-২১। সামান্ত পুরুষ ও স্ত্রীর কাম-বিলাস সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে (যেমন কবি বা দার্শনিকগণ বর্ণনা করেন) যে তাহাদের উভয়েরই নয়ন হইতে বাণ নির্গত হয়। এই বাণ কামের, প্রেমের নহে। কামনার তীব্রতাই বাণ স্বরূপ, রতি অর্থাৎ নির্মাল অনুরাগে কামের তীব্রতা নাই, কাজেই কাম-বাণের স্থায় রতির বাণ কল্লিত হয় না। ভক্তিরসামৃতসিম্বুর ১০০১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণের স্মিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। অতএব এই স্মিগ্ধতা হইতে কাম-বাণের উদ্ভব হয় না। যদি রতির বাণই নাই, তবে তাহা নির্গত হয় কি করিয়া? স্কুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা কাম বিষয়ক, কিন্তু রতি বিষয়ক নহে। আকাজ্জার তীব্রতার জন্মই কাম দাবানল-স্বরূপ, আর স্মিগ্ধতার জন্ম রতি শীতলতা-সম্পন্ধ। অতএব সাধারণ পুরুষ প্রকৃতির মিলন সম্বন্ধে রতিপ্রেম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা কাম-বিলাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সহজিয়া সাধনায় তাহার স্থান নাই।

পং ২২-২৮। রতি ও কামের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া, এখন প্রকৃত রসের বর্ণনা করা হইতেছে। জলে কাঠ খড় পচিতে দিলে, তাহা পচিয়া পচিয়া তাহা হইতে যেমন এক প্রকার রস নির্গত হইয়া ঐ কাঠ খড় দ্রব করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রণয়-পাত্রের জন্ম কুল ইত্যাদি বিসর্জ্জন করিলে, সেই ত্যাগের উপর যে আসক্তি জন্মে তাহাই রস নামে খ্যাত। এই উপমায় প্রণয় পাত্রকে সলিলের সহিত, কুলকে কাঠ খড়ের সহিত, এবং দ্রব্যজ্জাত রসকে প্রেমরসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রেম যেন কুলরূপ কাঠখড় জাতীয়

বস্তুর অভ্যন্তরম্ব পদার্থ, এই জন্মই তাহাকে আধেয় বলা হইয়াচে। পচিতে পচিতে যখন কাঠরূপ কুল দ্রব হয়, তখন তাহা হইতে লোভরূপ আসক্তি জন্ম। তাহার বিলাসে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই রস।

কুল অর্থ, বংশ, মর্যাদা ইত্যাদি। ইহা সীমা বা বন্ধনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অকুল সাগর, নদার কুল, ইত্যাদি। সমাজে সতী স্ত্রীকে কুলনারী বলে, কারণ তাহা দ্বারা বংশের মর্যাদা লজ্মিত হয় না, অথবা সে কুলাচরিত প্রথার গণ্ডী অতিক্রম করে না। তল্পে কুলনায়িকা শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা বিশিফ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য পদটিতে কুল শব্দও বিশিফ্টার্থজ্ঞাপক, পুরুষের কুল অর্থে পুরুষের পুরুষফ, যতদিন তাহার ঐ কঠোরতা বজায় থাকে, ততদিন সে প্রেমের রাজ্যে পেঁটিতে পারে না, কামের বিলাস করিতে পারে মাত্র। প্রণয়পাত্ররূপ সলিলে যথন তাহা দ্রব হয়, তথন প্রেম জন্মিতে থাকে। এইরূপে পচিতে পচিতে লোভরূপ আঠাল আসক্তি জন্মে; তথন তাহার বিলাসে সে বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাই রস। সহজধর্ম্মে রসের সংজ্ঞা এইরূপ। সহজ যে সহজ নয়, তাহার তাৎপর্যাও এই।

লোভ: — রসসারগ্রন্থে আছে--

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রাবণাতে রুচি উপজয় ।
দিন্ধে গতি হৈতে রুচি জন্ময়ে যখন।
আসক্তি-আশ্রয় রুচি জানিহ কারণ ।
আসক্তি প্রগাঢ় হৈলে ভাব সিদ্ধ হয়।
উত্তম সাধক সেই প্রেমের আলয় ।

রসের ক্রমিক অভিব্যক্তির পর্যায় এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পং ২৯-৩২। এই পদটি পদকল্পতরুতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে শেষ চারি পঙ্ক্তিতে বি**ছা**পতি ঠাকুরের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

> ভণে বিছাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ-সঙ্গে। হুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি) ইহা এইরূপে আছে—

বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ-সঙ্গে ॥

তৃহুঁ আলিঙ্গন করল তথন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে ॥

সহজিয়ারা চণ্ডীদাস ও বিষ্যাপতিকে নবরসিকের দলে টানিয়া আনিয়াছেন। কয়েকটি সহজিয়া পদেও বিষ্যাপতির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য পদটি তন্মধ্যে অন্যতম। রসসার নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে, তাহাতে বিষ্যাপতির ভণিতায় নিম্নলিখিত পদ চুইটি উদ্দৃত হইয়াছে—

সহজ না জানে যে জন আচরে সামান্ত মানিহ তায়। সহজ আচার সহজ বিচার

সহজ বলিব কায় 🕈

সহজ ভদ্ধন সহজাচরণ

এ বড় বিষম দায়।

সকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া মিছা স্থুখ ভুঞ্জে তায়।

বামন হইয়া যেন শশধর

ধরিবারে করে আশ।

কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন

ভেকে করে অভিলাস।

স্থাকর দেখি খছোৎ যেমন

সমতেজ হৈতে চায়।

শত শত কোটি করিয়ে উদয়

তবু সম নাহি হয়॥

শিব নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে দেবের সমাজে হাস।

পারিজাত পুষ্প দেবের তুর্ল ভ কপিতে করয়ে আশ।

তেমতি নৃত্য সহজ শুনিয়া সামান্য দেহেতে যজে।

না জানে মরম করে আচরণ কেবল রোরবে মজে॥

লছিমা সহিতে দেহ বাড়াইনু হেরিয়ে ও-রূপ তার।

সেই অনুভবে ব্রঙ্গভাব লইয়া গোপী অনুগত সার ॥

নিজ দেহ যেবা ঘটায় সহজ আচরিতে করে আশ।

ভণে বিষ্যাপতি কোটি জন্ম তার রৌরবেতে হবে বাস।

( 2 )

একদিন র**জকিনী সনে** চণ্ডীদাসে বসি কয়।

শ্যামের পীরিতি শুনলো প্রেয়সী থেমন স্কমিয়াময়॥

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে প্রকৃতি রতি না করে।

তোমা আমা যেন বৃতি শৃশ্য হেন ১ এমতি হইলে পারে॥ এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মামুষ-সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে পার॥
তোমা আমা যেন করিমু পীরিতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভবে কবি বিভাগতি॥

প্রথম পদটিতে বিষ্ণাপতি নিজেই বলিতেছেন যে তিনি লছিমার সহিত সহজসাধনা করিতেন, আর দিতীয় পদে চণ্ডীদাস যে রামীর সহিত সহজসাধনা করিতেন তাহার সন্ধান তিনি দিয়াছেন। অর্থাৎ নবরসিকের দলের অন্তর্ভূতি বলিয়া যেন বিচ্ছাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই উভয়ের গুল্ল সাধন-তন্ত্ব অবগত ছিলেন। আবার এই তুইটি পদ পাওয়া যাইতেছে নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত রসসার নামক গ্রন্থে। নরোত্তম বৃন্দাবনে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কবি গোবিন্দদাস বিষ্ণাপতির ভাষা অনুকরণ করিয়া অনেক বৈষ্ণব্দ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই বিষ্ণাপতির ভাষার সহিত যে তিনি স্থপরিচিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় উদ্ধৃত পদ তুইটি মিথিলার কবি বিষ্ণাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস তাঁহার হইতেই পারে না। বোধ হয় বিষ্ণাপতি নামে কোন বাঙ্গালী কবি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, অথবা বিষ্ণাপতির নামে এই সকল পদ পরবর্তী কালে রচিত হইয়া থাকিবে।

আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে যে চণ্ডীদাস ও রূপনারায়ণ প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, ভাহার বিস্তৃত আলোচনা সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্লতরুর ভূমিকায় (১২৬-১৬৫ পৃঃ দ্রফীয়) করিয়াছেন। পদকল্লতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবে কতকগুলি সহজিয়া পদের সহিত উক্ত প্রকার মিলন-ঘটিত কয়েকটি পদ সল্লিবিফ হইয়াছে। পদকল্লতরু অফীদশ শতাকীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত (সংগৃহীত) হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে এ সময়ের পূর্বেই প্রেমমূলক বর্ত্তমান সহজিয়া

ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহার প্রভাব বৈষ্ণবগণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

### 28

প্রেমের আকৃতি— দেখিয়া মূরতি মন যদি তাতে ধায়।

তবে ত সে জন রিসক কেমন বুঝিতে বিষম দায়॥

ন্ধাপন মাধুরী দেখিতে না পাই সদাই অন্তর জ্লে।

আপনা **আ**পনি করুয়ে ভাবনি, "কি হৈল, কি হৈল," বলে ॥

মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া তরাসে আছাড় খায়।

আচাড় থাইয়া করে ছট্কট্ জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥

তাহার মরণ জানে কোন জন কেমন মরণ সেই।

বে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে মরণ বাঁটিয়া লেই ॥

বাঁটিলে মরণ জীয়ে তুই জন লোকে তাহা নাহি জানে। প্রেমের স্থাকৃতি পরে ছট্ফটি

. চণ্ডীদাস ইহা **ভণে**॥

# ব্যাখ্যা

সহজিয়া মতে রস কাহাকে বলে, তাহা পূর্ববর্ত্ত্রী পদে বর্ণনা করা হইয়াছে;
এখন প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহাই বলা হইতেছে। যাহারা বাহিরের
কোন সৌন্দর্যা দেখিয়া প্রেমে পতিত হয়, তাহারা রসিক নহে। প্রকৃত
রসিক ব্যক্তিগণের প্রাণ স্বতঃই রসপ্রেমে ভরপুর হইবে, এবং তাহার আবেগে
তাহারা ছট্ফট্ করিয়া কস্তরী মৃগের ভায় উন্মন্ত হইবে। রূপ দেখিয়া যে
প্রেম জন্মে, সেই প্রেম রসের নহে, ভোগের, তাহাতে রসিক হওয়া যায় না।
নিজের মন প্রথমতঃ প্রেমে ভরপুর করিয়া নিজেকে প্রেম-পাগলা করিতে
হইবে; যে ইহা করিতে পারে সেই প্রকৃত রসিকপদবাচা। ইহাই
সহজিয়া মত।

পং ১-৪। বাহিরের কোন সৌন্দর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া যদি কাহারও মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, এবং তাহাতে প্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তবে সে জন যে কিরূপে রসিক তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিজের প্রাণে রস না থাকিলে, বাহিরের রসে রসিক হওয়া যায় না, ইহাই সহজিয়া মত। তবে রসিক কাহাকে বলে ? ইহারই উত্তরে প্রকৃত রসিকের লক্ষণ কি, তাহা বণিত হইতেছে।

পং ৫-৮। কস্তরী মৃগের অভ্যন্তরে স্বভাবতঃই কস্তরী জন্মিয়া থাকে।
মৃগ ইহার গন্ধ অনুভব করে, অথচ তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। তথন সে
ছট্ফট্ করিতে করিতে উন্মত্তের মত চতুদ্দিকে ছুটিতে থাকে। প্রকৃত রসিক
ব্যক্তির স্বভাবও কস্তরী মৃগের স্থায়। রস তাহার প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মিয়া
থাকে, জার তাহার প্রভাবে, নিজের মন যে মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে
না পারিয়া, সে সর্ববদাই অস্তরে জালা অনুভব করে। তথন সে পাগলের
স্থায় হয়, এবং "কি হৈল, কি হৈল" বলিয়া ভাবনা করিতে করিতে আপনা
আপনি অন্থির হইয়া উঠে। নিজের অস্তর্নিহিত রসের প্রভাবে রসিকের মনে
এই প্রকার অভিরতা উপস্থিত হয়। চঞ্চল ভাব দেখিলেই যেমন বুঝা যায়
যে মৃগের অভ্যন্তরে কস্তরী জন্মিয়াছে, সেইরূপ রসসঞ্চারের দরুন উন্মত্ততা
দেখিলেই বুঝা যায় যে লোকটি রসিক হইয়াছে।

পং ৯-১২। যখন রসিকের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন সে রস আসাদন করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু লোক অভাবে ত রস আসাদন করা যায় না, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে "কায়াদি-ঘটনে রস" আসাদনযোগ্য হয়। লোকে রসিক হইতে পারে, কিন্তু রস আসাদনীয় করিতে হইলে, রূপত্বের স্প্রি করিয়া লইতে হয় (পূর্ববালোচনা দ্রস্টবা)।

চরিতামৃতে আছে—

দর্পণা**ছে দেখি** যদি আপন মাধুরী। আসাদিতে লোভ হয়, আসাদিতে নারি॥ বিচার করিয়ে যদি আসাদ উপায়। রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

আদির চতুর্থে।

এখানে কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলানো হইরাছে যে তাঁহার নিজের মাধুরী আসাদন করিবার জন্ম তাঁহাকে রাধার স্বরূপ হইতে হইরাছিল। গৌড়ীয় বৈশ্ব্ব শাস্ত্রে লিখিত হইরাছে যে এই উদ্দেশ্যেই রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্সরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব অরূপের রূপত্ব কল্পনা রসভোগের জন্ম, আর সেই রসভোগ কিরূপ, তাহা চৈতন্সদেবের ভাবোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় চরিতামৃতে বিশ্বুত হইরাছে, যথা—

এই কুষ্ণের বিরুহে

উদ্বেগে মন স্থির নহে

প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না থায়।

যেবা ভূমি সখীগণ

বিষাদে বাউল মন

কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ৷ হা হা সখী, কি করি উপায় ?

কাহা করোঁ কাহা যাঙ

কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ

কৃষ্ণ বিন্দু প্রাণ মোর যায়॥

মধ্যের সপ্তদশে।

কাহা করোঁ, কাহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর তুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিমু ফাটে মোর বুক॥

মধ্যের দ্বিতীয়ে।

অথবা---

বাফে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আননদময়
কৃষ্ণপ্রেমার অন্তুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বরণ
মুখ জলে না যায় তাজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষায়তে একত্র মিলন ॥ মধ্যের দিতায়ে।

ইহাকেই বলে "আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে." এবং এই ভাবেই "সদাই অন্তর জ্বলে।" "মানুষ অভাবে যে মন তরাসে আছাড় খায়, এবং আছাড খাইয়া ছট্ফট্ করে," তাহার দৃষ্টান্ত চৈতল্যদেবের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। ভগবংপ্রেম আগে তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তারপরে তিনি কুম্বের থোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। প্রকৃত রসিক বলিতে কোটিতে গুটিকের মধ্যে তিনিই পড়েন, অন্য সকলে ধর্মাত্মা বা গোস্বামী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন প্রেমপাগলা চৈত্সাদেবের মত জগতে খুব কম লোকই হইয়াছেন। বোধ হয় সহজিয়ারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া প্রকৃত রসিকের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৈফবের ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। আলোচ্য পদ্টিতে এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই যে, যে রস সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা হইয়াছে, তাহা ভগবৎসম্বন্ধীয় নহে। সহজিয়ারা যে কেবল মাত্র প্রাকৃত প্রকৃতি-পুরুষেরই উপাসনা করে, এই ভ্রান্ত ধারণা অনেকের হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইহা যে অমূলক, তাহা যে কয়টি রাগাত্মিক পদ লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। উন্নততর রসের ধারণা যে তাহাদের ছিল না, এমন কথা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশাস করিতে পারে না। অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে। ভাহাতে রস-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই---

কি ক্ষণে দেখিলাও তারে আকুল করিল মোরে
ধড়ে প্রাণ নাই সেই হৈতে।
আকাশে তাঁহার গুণ মুখে বাক্য নাহি কন
ভয় নাই মায়ারে বধিতে॥
রসগুণে রস বশ অতি বড় কর্কশ
জীবন থাকিতে হৈল মরা।
অন্তরে প্রেমাঙ্গর বাতে অতি কঠোর
যার হয় সেই জন সারা॥

উন্নততর রসের ধারণা এই পদেও পাওয়া যায়। এই ধরনের উক্তি অনেক সহজিয়া গ্রন্থেই আছে। সহজধর্ম্মের এই উজ্জ্বল দিক্টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেক নৃতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচ্য পদাংশের অর্থ এই—সাধকের মনে রস জন্মিয়াছে, এখন সেই রস আস্থাদন করিবার জন্ম মানুষের (রূপের, নতুবা রস আস্থাদন করা যায় না) অভাবে তাহার মন আছাড় খাইয়া ছট্ফট্ করিতে করিতে জীয়স্তে মরিয়া যাইভেছে (যেমন ভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্সদেবের হইয়াছিল)। এখানে একটি প্রচন্তর উপমার সাহায্যে এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তৃয়্গাকুল মৃগ মরুভূমিতে জলের আশায় প্রবেশ করিয়াছে। মুগত্ফিকার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে জল না পাইয়া, চমকিত ও ভীত হইয়া, আছাড় খাইতে খাইতে ছট্টতে করিয়া সে পিপাসায় শুক্কণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত রসিকের অবস্থাও ঐ মুগের স্থায় হইয়া থাকে। জীয়স্তে মরা সম্বন্ধে ইতিপূর্বের ৬৮-৭০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

পং ১৩-২০। এইরূপ মরণ যে কি, তাহা যে জানে সেই অমরত্ব লাভ ক্রিয়া চির্জীবী হয়, এবং এইরূপ মরণই শ্লাঘ্য।

যদি রসিকরসিকা উভয়েরই এইরূপ প্রেম-সমাধি হয়, তবে উভয়েই অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

চণ্ডীদাস বলেন যে যখন প্রেম এইরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তখন সাধক উক্তরেপ ছট্ফট্ করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত রসিকের লক্ষণ।

### 20

শুন শুন দিদি প্রেম-স্থানিধি কেমন তাহার জল।

কেমন তাহার গভীর গস্তীর

উপরে শেহালা দল !

কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে

ना जानि कि नागि पूरव।

ভুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম

পড়িয়া র**হিলাম ভ**বে ॥

আমি মনে করি আছে কত ভারি

না জানি কি ধন আছে।

নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী

চমকি চমকি হাসে।

স্থীগণ মেলি দেয় করতালি

স্বরূপে মিশায়ে রয়।

স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে

ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥

ভাবের ভাবনা আত্রা যে জনা

ডুবিয়ে রহিল সে।

আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়

ভাহাকে ভরাবে কে !

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে

कीरवत्र लागरत्र भानना।

<u> এরপ-করুণা</u> যাহারে হইয়াছে

সেই সে সহজ বান্ধা॥

१४२ मः १

# ব্যাখ্যা

পং ১-৪। এই পদটির সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আক্ষেপামুরাগ বিভাগে সন্ধিবিষ্ট অনেক পদের ভাবগত মিল আছে। তন্মধ্যে ৩৮৭ সংখ্যক পদ আলোচ্য এই অংশটির সহিত অনেকাংশে তুলনীয় হইতে পারে।

প্রেম-স্থানিধি — প্রেমরূপ সমুদ্র; চণ্ডীদাস বহু স্থানে প্রেমকে বড় জলাধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—

পীরিতি-রসের সাগর দেখিয়া

ইত্যাদি, ৩৮৭ সং পদ।

পীরিতি-সায়রে সিনান করিব

ইত্যাদি, ৩৯০ সং পদ।

পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া

रेजािम, ७१৯ मः भम।

উপরে শেহালা দল। উক্ত ৩৮৭ সং পদে আছে—

গুরুজন-জালা জলের সেহলা, ইত্যাদি।

"দল" প্রয়োগে অক্যান্য আবর্জ্জনাও বুঝাইতেছে, যথা—

কুল-পানীফল- কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥
কলক্ষ-পানায় সদা লাগে গায়

ইত্যাদি, ঐ।

অতএব শেহালাদল অর্থে রূপকভাবে গুরুজন-জ্বালা, কুলকণ্টক, কলঙ্কপানা ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এই সকল বাহ্য আবর্জ্জনা "চানিয়া" অর্থাৎ অপসারিত করিয়া প্রেমজল পান করিতে হয়। সমুদ্রে সাধারণতঃ শেওলা জন্মে না, এজন্ম উক্ত ৩৮৭ সং পদে শেওলার উপমার সামঞ্জন্ম রক্ষা করিবার জন্ম "প্রেমসাগরকে" "প্রেম-সরোবর"ও বলা হইয়াছে। মর্মার্থ:—প্রেমসমুদ্রের জল কেমন, এবং তাহা কত গভীর, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ঐ জলের উপরে গুরুজন-জালা, কুলকণ্টক প্রভৃতি শৈবালরূপে অবস্থান করে, তাহা জানি। এই সকল গাবর্জ্জনা অপসারিত না করিতে পারিলে প্রেমজল পান করা যায় না—ইহাই মর্মার্থ। আধ্যাজ্মিক ব্যাখ্যায় কুল মর্থে সীমাবদ্ধতা, রূপধর্মার; ইহার বিনাশেই অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মের পথে প্রগতির অন্তরায় বলিয়া ইহা পরিত্যাজ্য।

পং ৫-৮। মর্দ্মার্থ:—কিরপ দক্ষ হইলে এই সাগরে ডুব দেওয়া যায়, এবং লোকেরা কি জন্ম এই সাগরে ডুব দেয়, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আমি নিজে ডুবিয়াও কোন রক্ত চিনিতে পারিলাম না, পিছনে পড়িয়া রহিলাম। ভবে অর্থাৎ পার্থিবতার গণ্ডির মধ্যে, এইজন্মই অপার্থিব প্রেমরত্রের সন্ধান করিতে পারি নাই।

না জানি কি লাগি ডবে ?

ভূবিবার কারণ এই—

সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে

৩৪০ সং পদ।

অর্থাৎ সমূত আসাদন করিবার জন্ম। কেবল প্রেমিকেরাই নহে, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই এই অমৃতের প্রয়াসী। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করা যায়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তত্ত্বের সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত ও অমরত্ব আহরণ করেন, প্রকৃত রসিকেরা আনন্দচিমায়রসে মগ্রহন, আর নিম্নস্তরের যাঁহারা পঞ্চভূতাত্বক দেহের প্রাধান্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাও জননোৎপাদন-ক্রিয়া দ্বারা বংশপরম্পরায় অমরত্ব-লাভের প্রয়াসী। বিভিন্ন প্রথায় সকলেই সেই অমরত্বের সাধনা করিতেছে।

পং ৯-১২। প্রেমসমূদ্রে যে কি রত্ন আছে, এবং তাহার সরূপ কি, সেই সম্বন্ধে আমার, স্পান্ট ধারণা নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে ঐ জিনিষটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। আমার এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রেমনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি যুগল রাধাকৃষ্ণ আমার এই সঙ্কোচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্থ করিতেছেন।

"নন্দের নন্দন" বিশেষণে শ্রীক্ষাের মাধুর্যাভাবাত্মক বুন্দাবন-লীলার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, যেহেতু সহজিয়ারা একমাত্র মাধুর্যােরই উপাসক। পং ১৩-১৬। মর্মার্থ:—কেবল যে প্রেমবিজ্ঞ কিশোরা কিশোরী কামার অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন, তাহা নহে, ভাবরূপা সখীগণও আনন্দে করধ্বনি করিয়া সেই সচ্চিদানন্দসরূপ যুগল মূর্ত্তিতে একীভূত হইয়া মিশিয়া গেলেন, যেন আমাকে শিক্ষা দিলেন যে রূপের সহিত স্বরূপের ঐরূপ মিলনেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

এখানে "স্বরূপ" ও "রূপ" এই চুইটি বিশিন্টার্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।
"স্বরূপ" সন্বন্ধে ইভিপুর্নের (পুর্নবর্তী অনুবন্ধের ২০-২৩; ৬২-৬০ পৃষ্ঠায়) কিঞ্চিৎ
আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য পদাংশের
মর্দ্মার্থে প্রবেশ করিতে হইবে। স্বরূপ = স্ব-রূপ, বা আত্মরূপ; এই সম্বন্ধে
জ্ঞানলাভ করার কথা এখানে বলা হইয়াছে। তত্ব ব্যাখ্যায় শান্ত্রাদিতে বলা
হইয়া থাকে—"ঘটপটাদিবৎ"। মৃত্তিকা দ্বারা যে সকল ঘটপটাদি প্রস্তুত হয়,
তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি ?
বিভিন্ন সংজ্ঞায় ইহারা অভিহিত হইলেও, একমাত্র মৃত্তিকাই ইহাদের কারণভূত।
এইরূপ বিচারে উক্ত বস্থ সকলের মূলতত্বে উপস্থিত হওয়া যায়। সেইরূপ
আত্মতন্থ বিচারেও দেখা যায় যে আমি, তুমি, ঘট, পটাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র,
স্বিবিশ্বব্যাপী এক অনস্ত আত্মা হইতেই সকলের উদ্ধৃব হইয়াছে, ইহাই
আত্মতন্থের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। রসর্ত্রুসারে আছে—

বস্তু আর আত্মা শুধু ইন্দ্রিয় বিবাদ ॥

যাবৎ না আত্মজ্ঞান জনময় মনে।

বস্তু লয়ে ক্রীড়া করে ইন্দ্রিয়ের গণে ॥

ফলে বস্তু আর আত্মা ভেদহীন সব।

আত্মজ্ঞানে বস্তুপাধি হয় অসম্ভব ॥
ভেদবুদ্ধি চিত্তে তবে তিলেক না রয়।

আত্মরূপ বলি বিশ্রে উপলব্ধি হয় ॥

ইহাই হইল আত্মজ্ঞান বা সরূপতত্ত্ব, এবং উক্তরূপ জ্ঞান জিন্মিলেই প্রকৃত রূপতত্ত্ব প্রবেশ করা যায়। এই জন্মই আলোচ্য পদাংশে বলা হইয়াছে—

> সরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে ভাবিয়া দেখিলে হয়।

### অম্বত্র আছে—

স্বরূপ-তরণী বাহিতে বাহিতে রূপ-কর্ণধার মিলে। তরণী সেবিয়া শ্রীরূপ ভাবিয়া

বাহিয়া চলিলা হেলে । সহজিয়া সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ।

অতএব সহজিয়া সাধনায় স্বরূপ ও রূপের মিশ্রণ না করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না—

স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া

মিশাল করিয়া খুবে।

সেই সে রভিতে একান্ত করিলে

হবে সে শ্রীমতী পাবে॥ ঐ, ০৮ পৃঃ।

কি প্রণালীতে ইহা করা যায় ?

রূপের আবেশ রুপে অনুগত
রূপেতে সকল রয়।
ইগা বুঝি শেবা একান্ত করিলে
সরূপে মিশাল হয়॥ ঐ, ৪০ পুঃ।

অর্থাৎ সর্বাদা রূপের আবেশ সদয়ে জাগাইয়া রাথিতে হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তুতেই অনন্ত রূপের সদ্বা অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানের দারা ইহা বুঝিলে চলিবে না। সহজিয়ারা প্রেমমার্গের উপাসক, তাই শাস্ত্রাদির জ্ঞানগর্ভ বিচার-মূলক যুক্তিতর্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একমাত্র প্রেমের পন্থাই নির্দেশ করিয়াছেন। প্রেম অবলম্বনে আত্মতত্ব হইতে রূপতত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের ধর্মের গূঢ়মর্ম্ম।

রসের মানুষ প্রেম সরোবরে রাগের মানুষে পাবে। প্রেম সরোবরে জনম লইয়া রূপে মিশে তন্মু রবে॥ ঐ রসিক মানুষ প্রেম সরোবরে অবগাহন করিয়া রাগের মানুষ হইতে পারিলে রূপতন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। আলোচ্য পদাংশেও প্রেমের পন্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া "নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী" এবং "স্থীগণের" উল্লেখ রূপকভাবে করা হইয়াছে।

পং ১৭-২০। মর্মার্থ:—যে বাক্তি উক্তরূপ মহাভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পায়। সে নিজ শক্তির প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হয়, এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবৃদ্ধ করিয়া ( চৈত্তাদেবের ভায় ) অপরকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাহার উদ্ধারের জন্ম অন্ম কোন দৈব শক্তির সাহায়ের প্রয়োজন হয় না।

আপনি তরিয়ে ইত্যাদি। অস্ত একটি পদেও আছে—

# সে আপনার গুণে তরিল আপনে তাহারে তরাবে কে ? ৮২১ নং পদ।

পুরাণাদিতেও এইরূপ উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নারদভক্তিসূত্রে (:।৫০) আছে—"স তরতি লোকাংস্তারয়তি", অর্থাৎ সে নিজে তরে. এবং অশুকে তরায়। বুহন্নারদীয় পুরাণেও আছে—"পণ্ডিভগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি হরি সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার সাগর হইতে নিস্তার করে, সে জগতকেই নিস্তার করে (৯০১২৮ সূত্র দ্রুফীব্য)।

পং ২১-২৭। মর্ম্মার্থ:—চণ্ডাদাস বলিতেছেন যে এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র এইরূপ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কারণ সাধারণ লোকের। ইহার মন্ম বুঝিতে পারে না। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ রূপধর্ম্মের আত্রায় লাভ করিতে পারে, একমাত্র তাহারাই সহজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, অত্যে নহে।

### 26

महक भागिति रे कि। নিবিড়° আঁধার হইয়াছে পার সহজে<sup>৪</sup> পশেচে<sup>৪</sup> সে। চান্দের কাছে অবলা যে আছে সেই সে রসেরি সার। বিষেতে অমৃতে কে বুঝে। মরমা তার॥ বাহিরে৮ তাহার একটি তুয়ার ভিতরে তিনটি আছে । ড়ইকে ছাড়িয়া চতুর হইয়া গাকহ ওকের কাছে ।। যেন আত্রফল ভিতর ১৫ বাহির ১৫ কুসিছাল তার কসা। তার আম্বাদন জানে সেই জন পূরয়ে ' ভাহার আশা॥ ' ' সহজ জানিতে সাধ লাগে ' ভিতে সহ**জ** বিষম<sup>১</sup> বড়। আপনা বুঝিয়া স্থজন দেখিয়া পীরিতি করিল দড়॥ १ ५ আপনা বুঝিলে লাখে এক মিলে ঘুচিলে মনেরি ধান্ধা। <u> শ্রীরূপ-কুপাতে</u> ইহা পাবে হাতে সহজে মন রহু বান্ধা॥ १ ७

## মন্তব্য---

অমৃতরসাবলী নামে সহজিয়া সম্প্রাদায়ের এক গ্রন্থ আছে, ইহা বৈঞ্চব সহজিয়াদের চতুর্থ গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদটি উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা স্বরূপ সন্ধিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অমৃতরসাবলীর কবিই এই পদের প্রকৃত রচয়িতা। এজন্য এই পদমধ্যে ভনিতায় কবির নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু চণ্ডাদাসের পদাবলীতে (৭৯০ নং পদ দ্রুফব্য) এই পদটিকে চণ্ডাদাসের ভনিতায় উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যুতীত কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ৩৪০৬, এবং ২৫২০ নম্বরের পুথিতেও এই পদটি পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুথিতে পদটির যে পাঠ-বিপর্যায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত পাঠান্তরে প্রদশিত হইল।

- ১। এই পঙ্ক্তির পূর্নের একমাত্র চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে—"সহজ সহজ সহজ কহয়ে।"
- ২। ৫৪৩৬ নং পুথিতে "বুঝিবে"।
- া সকল পুথিতেই "ভিমির"।
- ৪-৪। সহজ জেনেছে, পসং।
  - ৫। এছই তিন পছক্তি ২৫২০ নং পুথিতে নাই।
  - ৬। পীরিতি, পসং; অন্তত্র, পৃথিবী।
- ৭-৭। জানে মহিমা, ২৫২০ নং পুথি।
- ৮-৮। ভিতরে তাহার, তিনটি তুয়ার, বাহিরে যে কাম হয়, ২৫২০ নং পুথি।
- ৯-৯। একের কাছেতে রয়, ঐ।
- ১০-১০। অতি সে রসাল, পসং।
  - ১১। করহ, অহাত্র।
  - ১২। ইহার পরে পরিষদের বহিতে **আ**ছে—

অভাগিয়া কাকে স্বাদ্ধ নাহি জানে

মজয়ে নিম্বের ফলে।

রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে

মজয়ে চূত-মুকুলে॥

নবীন মদন আছে এক জন

গোকুলে তাহার থানা।

কামবীজ সহ প্রজবধূগণ

করে তার উপাসনা।

কিন্তু ৩৪৩৬, ২৫২০ সং প্লুথিতে নাই।

১৩। করে, অম্যত্র।

১৪। সহজ ঐ

১৫। এই চারি পঙ্ক্তি পরিষদের বহিতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

সহজ কথাটি মনে করি রাখ

শুনলো রজক-ঝি।

বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে

আমি আর বলিব কি॥

[ ইহা ৩১৩৬, ২৫২০ নং পুপিতে নাই। ]

১৬। এই চারি পর্ভুক্তির স্থানে পরিষদের পুথিতে **আ**ছে—

রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে

युक्तित मत्नत शका।

কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ

তবে ত খাইবে স্থধা।।

এবং ৩৪৩৬ সংখ্যক পুগিতে হাচে---

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে

বুচায় মনের ধান্ধা।

শ্রীরপ-কুপাতে ইহা পানে হাথে

সহজে মন রাথ বাদ্ধা॥

আর ২৫২০ নং পুগিতে আছে—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে

ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

তৎপরে এই চরণটি পূর্ণ হয় নাই।

দ্রষ্টব্য :—একটি ভনিতাহীন পদকে কিরূপে চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণদাসের নামে চালানো হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

# ব্যাখ্যা

পং ১-৩। মর্মার্থ:—সহজতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না, কারণ, অজ্ঞানতারূপ নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম না করিলে সহজধর্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

টীকা:—পূর্বেনই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য পদটি অমৃতরসাবলী প্রন্থের প্রতিপাদ্য নিষয়ের সূচনা স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব এই পদের ব্যাখ্যা ঐ প্রন্থে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অমৃতরসাবলীতে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারমর্গ্ম এই একটিমাত্র পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ধকার সন্ধন্ধে অমৃতরসাবলীতে আছে—

> বাফের আন্ধার মনের আন্ধার ডুই কৈলে নাশ। নাশ হইলে তিঁহ করেন প্রকাশ॥

অর্থাৎ বাহ্যের অন্ধকার এবং মনের অন্ধকার এই উভয়ই দূরীভূত হইলে সহজ জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্থাসিত হয়। বাহ্যের অন্ধকার ইন্দ্রিয়জাত বিকারাদি, আর মনের অন্ধকার অজ্ঞানতা বা অবিষ্ঠাজাত মায়ামোহাদি। অতএব জিতেন্দ্রিয় ও সংঘমী না হইলে, এবং অবিষ্ঠা ধ্বংস করিতে না পারিলে সহজ্ঞধর্মে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ইহাই বলা হইল। এই বিষয়টি অমৃতরসাবলীতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যথা—

নির্বিকার না হইলে যাইতে না পারে। বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে॥

অমৃতরসাবলী।

কারণ,—

নির্নিকার না হইলে নহে প্রেমোদয়। প্রেম না জন্মিলে বস্তু স্থায়ী নাহি হয়॥

অমৃতরত্বাবলী।

থেহে ৡ---

পঞ্জুত আত্মাসহ পশিতে না পারে।
তমোগুণ হাথি সেই করয়ে সংহারে॥ দেহনির্ণয়।

অতএব ইহাও বলা হইয়া থাকে যে—

নিদামী হইলে পাবে <u>এরিরপচরণ।</u>

রাগসিদ্ধকারিকা।

এই জাতীয় উক্তি প্রায় সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ৩।৪০-৪১ সূত্রম্বয়ে আছে—"ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই কামের অধিষ্ঠানভূমি, ইহারাই দেহাভিমানী মানুযদিগের জ্ঞানকে আছেন করিয়া রাখে। হে ভারত, তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সকল পাপের মূল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশকারী কামকে বিনদ্ট কর।" নারদভক্তিসূত্রে (১০৫) আছে—"বিষয়ভাগ এবং সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ হইলে ভগবদ্ধক্তিতে প্রবেশ করা যায়।" সাংখ্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে পুরুষ সভাবতঃ মূক্ত, কিন্তু মায়া বা প্রকৃতির সংসর্গেই তাহার বিকার উপস্থিত হয়; মায়ামুক্ত বা বিকার-রহিত হইতে পারিলেই তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ ঘটে। অন্যান্ত শাক্ষেও এইরূপ বিবৃতি আছে।

পং ৪-৭। চান্দের কাছে অনলা আছে, ইত্যাদি। অমৃতরসাবলীতে "আপনা জানিলে তবে সহজবস্তু জানে" এই কথা বলিয়াই আলোচ্য পদটি সিমিবিষ্ট ইইয়াছে। এই উল্লেখ ইইতে বুঝা নায় যে আত্মতত্ব বা নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই সহজধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। আলোচ্য পদটি তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ঐ পদেও যে আত্মতবসম্বন্ধায় কথাই বলা ইইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সহজিয়ারা এই সকল পদ্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের দিক দিয়া অগ্রসর ইইয়াছেন, অতএব প্রেমমার্গীয় ব্যাখ্যাই এখানে অবলম্বনীয়। অমৃতরসাবলীতে রূপকভাবে যে উপাখ্যানের বর্ণনা করা ইইয়াছে তাহাতে প্রকৃতিকে একটি রমণীরূপে কল্পনা করা ইইয়াছে, এবং বলা ইইয়াছে যে তিনি গাকেন "গুপ্তচন্দ্রপুরে", আর তাঁহার বাড়ীর বাহিরে "একটি ঘার", এবং "ভিতরে তিনটি।" ইহারই সূত্ররূপে আলোচ্য পদমধ্যে "চান্দের কাছে অবলা আছে ইত্যাদি" বলা হইয়াছে।

এই তত্ত্বই সহজিয়ারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **আনন্দভৈরব নামে** তাঁহাদের এক গ্রন্থ আছে, সহজিয়া সাহিত্যে ইহাকে সহজ্ধর্মের দিতীয় গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। শিবশক্তির কথোপকণন-ব্যপদেশে তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

এই কথা কহিতে শক্তি অমৃত হইল। চন্দ্রগুণে-বিহুবল হর ললাটে পরিল॥

শক্তি অমৃত হইলেন, আর তাহাকে যিনি ধারণ করিলেন তাঁহার বিশেষণ হইল এই যে তিনি "চন্দ্রগুণে-বিহন্দ্রল"। বক্তব্য এই যে অমৃতত্বে পরিণত শক্তিকে ধারণ করিতে হইলে চন্দ্রগুণে বিভূষিত হওয়াই ধারণকারীর প্রধান বিশেষত্ব হইবে।

এখন, চন্দ্রগুণ কি ? চন্দ্রের গুণ—চন্দ্রগুণ, অর্থে শীতলতা, সে জন্ম চন্দ্রকে শীতাংশু বলে। সূর্য্যের উত্তাপ, এবং চন্দ্রের শীতলতা ধর্ম্মব্যাখ্যায় কাম ও প্রেমের বিশেষত্বের সঙ্গে উপমিত হইয়া পাকে—

সূর্য্যোদয়ে তপোন্তব, তারে বলি কাম। চল্ডের কিরণে জ্যোৎসা ধরে প্রেম নাম॥

আত্মনিরূপণ-গ্রন্থ।

অমূত্র--

কাম দাবানল রতি যে শীতল সলিল প্রণয় পাত্র। ইত্যাদি। চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদ নং ৭৭৯।

অভএব বাঁহার মধ্যে কামের অভাব এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাঁহাকেই চন্দ্রগুণে বিভূষিত বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় তাঁহাকেই বলে "বিরজ্ঞ, নির্নিকার", গীতায় "স্থিতপ্রজ্ঞ" (গীতা ২।৫৫-৬১), পুরাণাদিতে "গুণসমতাপ্রাপ্ত," (বিষ্ণুপুরাণ ১।২।২৫-২৭) এবং সহজিয়া সাহিত্যে "জীয়ন্তে মৃত" ইত্যাদি। বাঁহারা এইরূপ গুণবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রকৃতিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া "চান্দের কাছে অবলা আছে" ইহার পরিকল্পনা। সহজিয়ারা নানাভাবে ইহা প্রচার করিয়াছেন—

সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন

সে বা কোন গুণে হয়।

সাতের বাড়ীতে (দেহজ সপ্তধাততে) পাষাণ পড়িলে প্রশ-পাষাণ হয় ॥

हर्शीमारमञ्ज भर्गावली, भर्म नः ৮०८।

অথবা

শুক্ষ কার্চের সম আপনার **(**पर कतिरा रहा। ्ो. श्रम नः ৮०२।

অন্যত্র---

সমুদ্রের তেউ যদি সমুদ্রে মরিবে। তবে কেন তার দেহ অপ্রাকৃত না হবে॥ বিবর্কবিলাস।

অর্থাৎ বাহ্য আকর্ষণে যাঁহাদের দেহে বিকার উপস্থিত হয় না, তাঁহারাই অপ্রাকৃত দেহধারী। কামের তাপ তাঁহারা অনুভব করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকেই চক্রগুণ-সম্পন্ন বলা হয়। এই জাতীয় লোকের মধ্যেই ( সহজিয়া মতে ) প্রকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হয়, ইহা নির্দেশ করিবার জন্ম বলা হইয়াছে—

প্রেমের স্থিতি চন্দ্রমণ্ডলে।

আত্মনিরূপণগ্রন্থ।

অতএব আলোচ্য পদাংশে বলা হইল যে অমৃতত্ত্বে পরিণত প্রকৃতিই জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ, অতএব একমাত্র সাধ্য বস্তু।

দ্রষ্টবা :—চন্দ্রে যে অমৃত আছে, এই তব অহান্য শাস্ত্রেও প্রচারিত <sup>-</sup> হইয়াছে। পুরাণাদিতে পাওয়া যায় যে দেবতাগণ চন্দ্রমণ্ডলে অমৃত পান করিয়া থাকেন ( বিষ্ণুপুঃ ২।১২।৪-৭, ইত্যাদি )। সোমরূপ অমৃত দেবতারা চক্রমণ্ডলে ভক্ষণ করেন, ইহাও উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে ( ছান্দ্যোঃ উপঃ, ১০১০।৪, এবং তাহার টীকা )। সমুদ্রমন্থনোদ্ভত অমৃত দেবতারা পান করিলেন, আর বিষের ভাগী হইলেন অস্তুরগণ, ধর্ম ব্যাখ্যায় এই উপাখ্যানের সার্থকতা আছে। প্রেমের রাজ্যে অসুরভাবাপন্ন লোকেরা বিষ, এবং দেবভাবাপন্ন লোকেরা অমৃত পান করেন।

বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে ইত্যাদি। প্রকৃতিকে অমৃতত্বে পরিণত করিতে হইবে, কিন্তু সাধকের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতি বিষও হইতে পারে, অমৃতও হইতে পারে। এই জন্মই আলোচ্য পদমধ্যে বলা হইয়াছে "বিষে অমৃতে মিলন" ইত্যাদি। আর একটি রাগাজ্মিক পদে আছে—

নারীর স্ক্রন অতি সে কঠিন
কোনতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষয়ত একত্রে রয়॥ ৮০৫ নং পদ।

সংসারে এই সত্যের উপলব্ধি অনেকেই করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় এক একটি দ্রীলোক সংসারকে স্ববহৃথের আকর নন্দনকাননে পরিণত করেন, ইহারাই সমূতরূপিণা। আর যাহাদের ব্যবহারে অশান্তির অনলে পুড়িয়া সংসার ছারখার হইয়া যায়, তাহারাই বিষ। জগৎ চলিতেছে, কিন্তু বাহ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহা ধ্বংসলালার অভিনয়ক্ষেত্র বাতীত আর কিছুই নহে, আবার ইহাও সত্য যে এক সঞ্জাবনী শক্তি ইহার অভ্যন্তরে গুপুভাবে কার্য্য করিয়া প্রতি অণুপরমাণ্তে প্রাণের সঞ্চার, পোষণ ও পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এই জন্মই ভাবুকগণ বলিয়া থাকেন—"পৃথিবীর এক দৃশ্য শাশান, অপর দৃশ্য সূতিকাগার।" প্রকৃতির এই বিবিধ বিশেষত্বের সন্ধান "উর্ববিণী" কবিতায় রবীক্রনাণ এই ভাবে দিয়াছেন—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে। ডানহাতে স্থাপাত্র, বিষভাও লয়ে বাম করে॥

আবার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইহাদের সংস্থান কল্পনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

(कान कर्

স্থানের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিলে এই নারী
অতলের শ্য্যাতল ছাড়ি'।
এক জনা উঠবশী, স্থান্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্থাৰ্গের অপ্সরী।

অন্যন্ধনা লক্ষ্মী, সে কল্যাণী, বিশের জননী তাঁরে জানি, স্বর্গের ঈশ্বরী। ইত্যাদি

এই কবিতায় কবি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে একরূপে নারী কামনার রাণী, আর অক্যরূপে তিনি জগতের কল্যাণকারিণী সঞ্জীবণী শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী। সহজিয়া শাস্ত্রে এই তত্ত্বই কাম এবং প্রেম আখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে—

বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেম।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলা।

বেদে জু--

একাধারেই এই উভয়ের সবস্থিতি-

এবং — প্রেম-অমূত, কাম রহে একঠাই। ইত্যাদি।

বিবর্ত্তবিলাস।

অতএব রসজ্ঞ লোকের৷ কামরূপ বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতরূপ প্রেম আসাদন করিয়া থাকেন—

রসজ্ঞ যে জন

সে করয়ে পান

বিষ ছাড়ি অমৃতেরে।

४०४ नः भम।

অথবা ঐ বিষকেও অমৃতে পরিণত করেন—

বিষকে অমৃত ভাই যে করিতে পারে। কামাতি বিষ জারি হবে প্রেমায়তে॥

বিবর্ত্তবিলাস।

অর্থাৎ প্রেস্রূপ অমৃত দারা কামবিধকে জারিত করিয়া তাহাকে অমৃত্যয় করিতে হইবে, কারণ কাম দুরীভূত না হইলে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না—

কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চার।

বিবর্কবিলাস।

এই তত্ত্বই পরবর্ত্তী প<sup>দাং</sup>শে ব্যা**খ্যা**ত হইয়াছে।

পং ৮-১)। বাহিরে তাহার একটি তুয়ার ইত্যাদি। যে অমৃতরসাবলীগ্রাস্থ হইতে আলোচ্য পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই দার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

দশ দও বেলা যখন হইল গগনে। মহল দেখিতে যাত্রা কৈল ছয়জনে ॥ বাহির দুয়ার দেখি করিল প্রণাম। ন্তিতি দেহের হয় এই নিতাধাম॥ এক রঞ্জই রঞ্জিন রঙ্গ উঠে। একতলা চুইতলা তিন্তলা বটে॥ দিগবিদিক জ্ঞান নাই কেবা যাইতে পারে। তসলি কপাট আছে একটি তুয়ারে॥ তিন দার হয় তার এক দার মুক্ত। তুই দ্বার নাহি ছোয় যেই হয় ভক্ত ॥ মধ্য দুয়ারে সবে করিল গমনে। আপনার স্থান বঝি বসিলা ছয়জনে ॥ হিয়ার ভিতরে বৈসে বাহে তার গুণ। এ চৌদ্দ ভুবন তাহে করে আকর্ষণ। সেই গুণে মনের যে জন্মায় গানন্দ। সেই ছয়জনার ঘটিত আনন্দের আনন্দ ॥ অমতের গুণে আগে করে আকর্ষণ। রসিক ভক্ত বিনে ইহা না জানে অশু জন ॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ হইতে দেখা যায় যে বাহিরের দারটি "স্থিতি দেহের নিত্যধান।" গীতায় ( ৭।৪-৫ ) আছে—"ভূমি, জল, বায়, অনল, আকাশ, এবং মন, বুদ্ধি, ও অহংকার, আমার এই আট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটির দারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ হয়, অপর ভিনটি আভান্তরীণ ইন্দ্রিয়, তশ্মধ্যে আবার মন শ্রেষ্ঠ।" অভএব পঞ্চভূতাত্মক দেহজ প্রকৃতিই ( যাহা "স্থিতি দেহের নিত্যধাম" বলিয়া বণীত হইয়াছে ) বাহিরের দার, আভ্যন্তরিণ তিন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন মনই অবলম্বনীয়, ইহাই বলা হইল। মহাভারতের শান্তিপর্বের (২৬৮২৩) শ্লোকে আছে—"শরীর-মধ্যন্থ আত্মার চারটি দার,

ইত্যাদি।" টীকাকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদিগকেই চারি দার বলা হইয়াছে। অভএব এইরূপ দারের কল্পনা পূর্ববর্তী শাস্তাদিতেও পাওয়া যায়।

নানাভাবে এই দারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিভালয়ের ২৫২০ নং পুথি হইতে ইতিপূর্বেন যে পাঠাস্তর (৮-৮ নং পাঠাস্তর দ্রফীব্য ) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দ্বারটিকে কামদ্বার বলা হইয়াছে, যথা—

ভিতরে তাহার

ভিনটি তুয়ার

বাহিরে যে কাম হয়।

চরিতামূতকারের ভাষায় আত্মেন্দ্রিয় গ্রীতির ইচ্ছাই কাম—

আলেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ নিজের প্রীতি বা স্থ্য কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই স্বকাম বা স্বকীয়া পর্যায়ের অন্তর্ভূতি। রাগময়ীকণাতে আছে—

মত হয়ে স্বকামেতে চন্দ্রাবলী রয়।

হইলে স্বকামী ভাই, এই মত হয় ॥

নিজ হেতু যত কাম চন্দ্রাবলী স্থলে।

তার জন্ম স্বকীয় ভাব সকলেতে বলে॥ ইত্যাদি।

সহজিয়ার। স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার শ্রোষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। দার্শনিক মতে ইহার অবর্থ এই যে সকাম হইতে নিক্ষাম সাধনা শ্রোষ্ঠ। (মৎপ্রণীত "চৈতন্ত পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" নামক প্রন্থের ৭৯-৯৬ পৃষ্ঠায় ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।) এই নিক্ষাম সাধনাকেই সহজিয়ারা পরকীয়া আখ্যা দিয়াছেন—

পর্কিয়া রতি হয় নিক্ষাম কৈতব।

ভঙ্গরত্বাবলী।

অতএব বাহিরের দ্বারটি পরিতাগে করা অর্থে সকাম সাধনা অবলম্বন না করা। এখন ভিতরের তিনটি দ্বার কি ? সকাম সাধনা পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়া বা নিক্ষাম সাধনা অবলম্বন করিতে হইবে। সজক্রিয়া মতে এই পরকীয়া ত্রিবিধ,—(১) কন্মী পরকীয়া, (২) জ্ঞানী পরকীয়া, (৩) শুদ্ধ পরকীয়া।

তন্মধো—

কণ্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার **অনু**রক্ত শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।

বিপুঃ ১১৬৩।

অর্থাৎ কন্মী ও জ্ঞানী পরকীয়া পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া আশ্রেয় করিতে হইবে। ইহাই "চতুর হইয়া তুইকে ছাড়িয়া, একের কাছেতে রয়" এই পদাংশে বলা হইয়াছে।

কশ্মীদের বিশেষত্ব সহজিয়া গ্রন্থাদিতে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—
ভক্তিপরায়ণ হৈয়া নানা কর্ম্ম করে।
কর্ম্মবন্ধে সদা ফিরে কর্ম্মী বলি ভারে॥
বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

যাহারা ভক্তিপরায়ণ হইয়াও কম্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহাদিগকে কম্মী বলে। এই পন্থা সহজিয়াদের অনুমোদিত নহে। আর—

> জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম্ম কছে মায়াশ্রিতে। ইহার প্রমাণ দেখ শ্রীমংভাগবতে॥

> > ক্র

ভাগবতের ১০।৩১।৩৭ শ্লোকে আছে যে নারায়ণ যখন গোপীদিগকে লইয়া বুন্দারণ্যে বাদ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ ঐশরিক শক্তি-প্রভাবে গোপীদের অমুরূপ মূর্ত্তি স্বস্থি করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের এই যে ঐশ্ব্যালীলার ধারণা, ইহাই জ্ঞানী প্রকীয়ার ভিত্তি। এই জ্ঞাই বলা হইয়াছে—

> ভগবানের পরকীয়া ভরত-মুখে শুনি। শুদ্ধ পরকীয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী॥ জ্ঞান মার্গে পরকীয়া ভগবান্ কৈল।

ইহাতে ঈশ্বরত্বের ধারণা থাকে বলিয়া সহজিয়া মতে ইহা স্বকীয়া পর্যায়ভুক্ত-

ঈশ্বরত্ব ভজন করয়ে যেই জন। স্বকীয়া করয়ে তারা জানিবে কারণ॥

বিপুঃ ৫৯১, ১০ পৃঃ

## এবং ইহা বৈধী সাধনার অন্তর্গত-

কেবল বিধি মার্গে এই জ্ঞানী পরকীয়া। বৃহৎপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৮ পৃঃ।

অতএব রাগানুগমতাবলম্বী পূর্ণ মাধুর্যোর উপাসক সহজিয়ার। উক্ত উভয় পদ্মাই পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পরকীয়া অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী। শুদ্ধ পরকীয়া সন্ধন্ধ তাহাদের অভিশত এই—

বিশুদ্ধ সত্ত্বের কহি শুদ্ধ পরকীয়া।

विश्वः २०१७, ७ शुः।

ইহার বিশেষত্ব এই যে—

অথগু নিষ্কাম তার স্বাভাবিক রতি। সেই স্বাভাবিক রতি চৈত্তম গোসাঞি॥

ज्ञतङ्गानली, ১১ शुः।

অর্থাৎ চৈত্যাদের যেরূপ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব অবলম্বন করার নাম শুদ্ধ পরকায়া। ইহাই সহজিয়াদের সর্ববশ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয় পদ্ধা, এই বিধিই এই পদাংশে দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়তঃ। বাহিরের দ্বারটি বৈধী সাধনা, আর ভিতরের দ্বারত্রয় রাগামুগ মতের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। শান্ত্রের বিধানানুষায়ী ক্রিয়াকাণ্ড-সমন্বিত সাধনাকে বৈধী বলে—

> রাগহীন জন ভজে শান্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্নবশাস্ত্রে গায়॥ চরিতামৃত, মধ্যের দ্বাবিংশে।

রাগহীন বলিয়া ব্রজভাবের ভজনায় ইহার স্থান নাই— বিধি ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি। ্রী, স্মাদির তৃতীয়ে।

অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে— চাড় অস্থা জ্ঞান কর্ম্ম বিধি সাচরণ। নাহি দেখ ব্দে-ধর্ম্ম স্বকায়া সাধন॥

রত্নসার, ৩৮ পৃঃ।

অমূত্র---

বিধিপথ পরিত্যজ্জ রাগামুগ হয়ে ভজ রাগ নৈলে মিলে না সে ধন। প্রেমানন্দলহরী, ৬ পৃঃ।

বাহিরের এই সকল আচার-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের প্রেমভক্তিজাত রাগানুগ ভজন অবলম্বন করিতে হইবে। এই রাগানুগ ত্রিবিধ—(১) কায়িক, (২) বাচিক, এবং (৩) মানসিক।

সেই রাগান্ত্রগ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
কায়িকী, বাচিকী তুই, মানসিক আর॥
রাগান্ত্রগ-বিরতি, : পঃ।

তশ্মধ্যে—

মনেতে করহ রতি শ্রীরূপ পরাণ-পতি শ্রীকৃষ্ণ ভঙ্গন কর সার।

অমৃতরত্নাবলী, ৮ পৃঃ।

অশ্যত্র---

রাগমই আত্মাতে বিহার করেন। বিপুঃ ৫৬১।

এবং--

নিজস্থখ নাই মাত্র আত্মাতে রমণ। রমিলে করিতে হয় এ সব জাজন॥

রত্নসার, ৮৮ পৃঃ।

অতএব কায়িক ও বাচিক ভজন পরিত্যাগ করিয়া মানসিক ভজন অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই এই পদাংশে বিবৃত হইল।

তৃতীয়তঃ। এই দ্বারতত্ত্বের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।
চরিতায়তে স্বাচ্চ—

কৃষ্ণের অনস্ত শক্তি, তা'তে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে।

মধ্যের অফটমে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, আর সরূপশক্তি সন্তরঙ্গা। এই সন্তরঙ্গা শক্তি আবার তিবিধ—

> সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥ আনন্দাংশে চলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সন্থিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তন্মধ্য---

জ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম। জানন্দচিনায় রস প্রেমের আখ্যাদ॥ ঐ

অতএব দেখা যাইতেচে যে বাহিরের দ্বারটি বহিরঙ্গা মারাশক্তি; আর অন্তরঙ্গা শক্তির সং, চিং, আনন্দরূপ ত্রিবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে প্রেম আনন্দ-চিন্ময় রস ব্লিয়া রাগানুগ সাধনায় তাহাই অবলম্বনীয়, ইহাই এই পদাংশে বিব্রুত হইল।

চতুর্থতঃ। এই পদের ১-১১ পংক্তির তান্ত্রিক মতের ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে। শিবসংহিতার পঞ্চম পটলের ১০১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নিজ দেহস্থ শিব ত্যাগ পূর্বক যে ব্যক্তি বহিস্থ দেবকৈ পূজা করে, সেই ব্যক্তি হস্তম্থ ভক্ষা ত্যাগ করিয়া প্রাণধারণের জন্ম দারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।" অতএব বহিস্থ দেবকে পূজা করা (তাহার আনুসঙ্গিক ধ্যান পূজাদি সহ) বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত। ইহাই রূপকভাবে বাহিরের দ্বার বলিয়া কথিত সইয়াছে। তান্ত্রিকেরা এই বহিরঙ্গ সাধনার পিরত্যাগ করিয়া দেহস্থ শিবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনার বিষয়ীভূত। এই সাধনায় "বুদ্ধিমান্ যোগীইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া অধিষ্ঠিত থাকিবে" (ঐ, ১২৮ শ্লোক), ইহাও বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বলাব অর্থ হইতে পারে। মস্তকে যে সহত্রদলক্ষাল রহিয়াছে, তাহার নীচে এক চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান আছে (ঐ, ১০৮ শ্লোঃ), তাহা হইতে সর্বদ। অমৃত ক্ষমিণ্ডল বিরাজমান আছে (ঐ, ১০৮ শ্লোঃ), তাহা হইতে সর্বদ। অমৃত ক্ষমিণ্ড হইতেছে (ঐ, ১৩৯ শ্লোঃ), ইহাই "চান্দের কাছে অবলা আছে" বলিবার তাৎপর্য্য। মস্তকস্থ কপালরন্ধে যোড়শকলাযুক্ত

স্থারশাসমন্বিত হংসনামক নিরঞ্জনকে ধ্যান করিতে হয় (ঐ, ১৯১ শ্লোঃ), এবং সহস্রার কমল হইতে যে স্থাধারা বিনির্গত হয়, সাধক সর্ববদা তাহা পান করিয়া মৃত্যুকে জয় করেন (ঐ, ২০৭), এ জন্মই চান্দের কাছে যে অবলা আছে, তাহাকেই পৃথিবীর সার বলা হইয়াছে। দেহমধ্যস্থ প্রধান নাড়ী তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা, ও স্থামা, ইহারাই ভিতরের তিন দার বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইড়া অমূতবাহী (ঐ. ১৪০ শ্লোঃ), আর মূলাধারে যে রবি অবস্থিত আছে, তাহা হুইতে জলময় বিষ সর্বদা ক্ষরিত হইয়া পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চারিত হইতেছে (ঐ, ১৪৫-১৪৬ শ্লোঃ), এবং এই উত্যর নাড়ীই আজ্ঞাপদ্মে মিলত হইয়াছে, এ জন্মই বলা হইয়াছে যে "বিষেতে অমূতে একত্র মিলন" ইত্যাদি। তন্ত্রের উপদেশ এই যে স্থামার শক্তিকে প্রবন্ধ করিয়া অভীফ লাভ করিতে হয়, এ জন্মই বলা হইয়াছে যে "চত্তর হুইয়া তুইকে ( অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলাকে ) ছাড়িয়া একের ( অর্থাৎ স্থামার ) কাছেতে থাক" ইত্যাদি। কিন্তু তান্ত্রিকমতের এই ব্যাখ্যা শক্তি-সাধন ব্যাপার যতটা নির্দ্দেশ করে, পীরিতি-সাধন প্রক্রিয়া ভতটা করে না

পং ১২-১৫। আম স্থাপু ফল বটে, কিন্তু তাহার বহির্দ্দেশ কটুছাল-দারা আছোদিত। যে আম খাইতে জানে, সে বাছিরের ছাল পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের অমৃতোপম রস আস্থাদন করে। প্রকৃত প্রেমিকেরাও সেইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হইয়া, সারভূত রস আস্থাদন করিতেই যত্নবান হয়। বাহিরের দ্বার পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের দ্বারে প্রবেশ করিবার যে নির্দেশ পূর্বব্বত্তী পদাংশে দেওয়া হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টাস্তম্বরূপ এই উপমা প্রদত্ত হইল।

দ্রফীরা:—পরিষদের পদাবলীতে ইহার পরে যে চারি পঙ্ক্তি সন্নিবিফী হইয়াছে (এই পদের ১২নং পাঠান্তর দ্রফীরা), তাহার ভাব চরিতামৃত হইতে গ্রাহণ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উক্ত গ্রন্থে মধ্যের অফীমে আছে—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমান্ত্রমুকুলে। অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুক্ষ জ্ঞান। কুফুপ্রেমায়ুত পান করে ভাগ্যবান্।

পরবর্ত্তী চারি পঙ্ক্তিও চরিতামৃতের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, যথা---বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্তী, কামবীজে যাঁর উপাসন॥ মধ্যের অফটেম। পরবর্ত্তী কালে এই যোজনা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এই আট পঙ্ক্তি ৩৪১৬, এবং ২৫২০ নং পুঁথিদ্বয়ে নাই।

পং ১৬-১৯। সহজ কি, তাহা নির্দেশ করাই আলোচ্য পদটির উদ্দেশ্য। অতএব পূর্ববর্ত্তী আলোচনার পরে কবি নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহার সহজ্ঞ ধর্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তিনি দেখিতেছেন যে ইহা বড়ই জটিলতাপূর্ণ। নিজেকে জানিয়া অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যদি স্কুজনের সঙ্গে পীরিতি করা যায়, তাহা হইলে ইহার গৃঢ়মর্ম্ম জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যাঁহারা নিজেকে জানেন, এবং মনের অন্ধকারও দুরীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সহজ সাধনায় প্রাবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যেও এক লক্ষে একজন সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন মাত্র। এইরূপ সাধকগণও শ্রীরূপের কুপা না হইলে সহজবস্থ লাভ করিতে সমর্থ হন না।

এখানে "শ্রীরূপ" শব্দটির ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাদারা শ্রীরূপ-মঞ্জরীকে নির্দেশ করা হইতেছে। ইনি কে তাহাই আলোচ্য বিষয়। সহজিয়ারা প্রেমমার্গীয় উপাসক, ইহার মূলতত্ত্ব এই যে রূপ, প্রেম, ও আনন্দ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। সহজিয়ারা বলেন—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়" ( অনুতরত্নাবলী ), অর্থাৎ প্রেমের গৃহে রসেতে রূপের জন্ম, অথবা প্রেমের আত্রয়ে রসের অনুভৃতি হইতেই রূপের উদ্ভব হয়। কোন একটি বস্তু স্থুন্দর, ইহা যথনই আমরা অমুভব করি, তথনই বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তুটির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হইয়াছি, এবং তাহাতে রসানন্দও উপভোগ করিয়াছি। এইরূপ আতুকুল্য দৃষ্টি না হইলে রূপের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ প্রেমই রূপের সৃষ্টি করিয়া পাকে। অন্যে স্থন্দর না বলিলেও মাতা ভাহার পুরুচিকে শ্রীমান্ বলিয়াই জানেন, কারণ তিনি স্নেহের সহিত আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। সেই দ্বি যাহার নাই, তাহার নিকটেই উক্ত বালক রূপহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব প্রেমের সাধনায় রূপের অনুভূতিই সফলতার নির্দেশ করিয়া ণাকে। যে সমগ্র জগতে রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারে, সেই প্রেমিক এবং প্রকৃত রসিক। এই জ্বন্সই সহজিয়ারা রূপধর্মী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অশরীরী এই রূপের মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া শ্রীরূপ-মঞ্চরীর স্বস্থি করিয়াছেন। তিনিই সহজিয়াদের "অনুমৃতি দেবী," অর্থাৎ তাঁহার কুপা না হইলে কেহই সহজ্বধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জক্তই আলোচ্য পদাংশে শ্রীরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

...\*

অন্যত্র--

শ্রীরূপ-করুণা

যাহারে হইয়াছে

সেই সে সহজ-বান্ধা।

🐣 ठखीनारमत शनावनी, शन नः १५२

এবং---

শীরপ আশ্রয়ধর্ম যেই জন লয়।
তবে সেই রাগধর্ম তাহাতে উদয়॥
শীরূপের রূপ হয় নির্মাল তার রতি।
রাগধর্ম না হইলে ব্রজে নাহি গতি॥
সেই ব্রজ-অধিকারী শীরূপ-মঞ্জরী।
নিত্য রসরূপ তিঁতো রাগ অধিকারী॥
তাহা বিনে রাগ বস্তু ব্রজে নাহি আর।
ব্রজ-অধিকারী তিঁহো রাগধর্ম সার॥
ইত্যাদি।
সমূত্রভাবলী।

সিদ্ধ দেহে গুরু শ্রীরূপ-মঞ্জরী। ঘাঁহার কুপাতে পাই শ্রীরাধিকার চরণ-মাধুরী॥ সহজভত্তপ্রস্তু।